আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾

(লুকুমান : ১৩) অর্থাৎ নিশ্চয়ই শির্ক বড় যুলুম।

## الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ

# ছোট শির্ক (কি ও কত প্রকার)

সম্পাদনায়ঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

#### প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاويي لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن वाদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র প্রোঃ বক্স নং ২০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯২ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

#### https://archive.org/details/@salim molla

### 🔿 المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم السرك الاصغر، مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز. حفر الباطن، ١٤٣٠هـ حفر الباطن، ١٢٠ × ١٧ سم ردمك : ٥ - ٢٠ - ٢٠٦٦ - ٣٠٨ (النص باللغة البنغالية) (النص باللغة البنغالية) ١- الشرك بالله ٢- الكبائر أ- العنوان ديوي ٢٤٠ ديوي ٢٤٠

رقم الإيداع : ١٤٣٠/ ٧٤٧٧ ردمك : ٥ - ٥٠ - ٨٠٦٦ - ٩٧٨ – ٩٧٨

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغيير في الغلاف الداخلي والمضمون والمادة العلمية الطبعة الأولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م



#### আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিমুরূপঃ

- ১. বড় শির্ক
- ২. ছোট শির্ক
- ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহু (১)
- ৪. হারাম ও কবীরা গুনাহু (২)
- ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
- ৬. ব্যভিচার ও সমকাম
- ৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিনু করা
- ৮. মদপান ও ধুমপান
- ৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
- ১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
- ১১. সাদাকা-খায়রাত
- ১২. নবী 🕮 যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
- ১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্তর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সম্ভুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

> আহ্বানে দা'ওয়াহ্ অফিস কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

### ছোট শির্কের সংজ্ঞাঃ

ছোট শির্ক বলতে এমন কাজ ও কথাকে বুঝানো হয় যা তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবে না বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ্ তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَلْدَاداً وَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ( مَالِمَ عَلَمُونَ ﴾ ( مَالِمَ اللهِ أَلْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করোনা। অথচ তোমরা এ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছো।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ 🐠 উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

অর্থাৎ "আন্দাদ্" বলতে শির্ককে বুঝানো হচ্ছে যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরে পিঁপড়ার চলন চাইতেও সূক্ষ্ম। যা টের পাওয়া খুবই দুরহ। যেমনঃ তোমার এ কথা বলা যে, হে অমুক! আল্লাহ্ তা'আলা এবং তোমার ও আমার জীবনের কসম! অথবা এ কথা বলা যে, যদি এ কুকুরটা না হতো তাহলে চোর অবশ্যই আসতো। যদি ঘরে হাঁসগুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই চোর ঢুকতো। অথবা কারোর নিজ সাথীকে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না অথবা কারোর এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং অমুক না থাকলে কাজটা হতো না। অমুক শব্দটি সাথে

লাগাবে না। (বরং বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি না চাইতেন কাজটা হতো না)। কারণ, এ সব কথা শির্কের অন্তর্গত।

### ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্যঃ

ছোট শির্ক ও বড় শিরকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরপঃ

- ১. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ঠী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক এমন নয় বটে। তবে তা কবীরা গুনাহু তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।
- ২. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক শুধু সে আমলকেই বিনষ্ট করে যে আমলে এ জাতীয় শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। অন্য সকল আমলকে নয়।
- এ. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির জান ও মাল তথা সার্বিক নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক এমন নয়।
- 8. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং সে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া হবে।
- ৫. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবেনা। বরং তার সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। যদিও সে নিকট আত্মীয় হোকনা কেন। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং তার সাথে সম্পর্ক ততটুকুই রাখা যাবে যতটুকু তার ঈমান রয়েছে। তেমনিভাবে তার সাথে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে যতটুকু তার মধ্যে শির্ক রয়েছে।

ছোট শির্ক আবার দু' প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

### ক. প্রকাশ্য শির্কঃ

প্রকাশ্য শিরক বলতে সে সকল কথা ও কাজকে বুঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। তা আবার কয়েক প্রকারঃ

### ১. সুতা বা রিং পরার শির্কঃ

সুতা বা রিং পরার শির্ক বলতে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণ বা প্রতিরোধের জন্য দম করে গেরো দেয়া সুতা বা রিং পরিধান করাকে বুঝানো হয়।

এটি ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য করা হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকারী এ রূপ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমেই আমার আসনু বালামুসীবত দ্রীভূত করবেন। এটি এককভাবে আমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর যখন এ বিশ্বাস করা হয় যে, এটি এককভাবেই আমার বিপদাপদ দূরীকরণে সক্ষম তখন তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

আমাদের জানার বিষয় এইয়ে, কোন বস্তু তা যাই হোক না কেন তা কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهِ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّه أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَـسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّـلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴾

(যুমার : ৩৮)

অর্থাৎ আপনি ওদেরকে বলুনঃ তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? আপনি বলুনঃ আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীদের তাঁর উপরেই নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ مَا يَفْتَحِ اللّٰهَ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةَ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ، وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَــهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না। আর তিনি কিছু নিবারণ করলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা পুনরায় অবারিত করতে পারে না। তিনি প্রাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

আসন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ নিজের শরীরের সাথে কোন জিনিস ঝুলিয়ে রাখলে তা তাকে কোনভাবেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে ওজিনিসের প্রতি সোপর্দ করে দেন। এতে করে তখন যা হবার তাই হয়ে যায়।

হ্যরত আবু মা'বাদ জুহানী 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

> مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً ؛ وُكِلَ إِلَيْهِ (ठिर्त्रक्षियी, हाफीन २०१३)

অর্থাৎ কেউ কোন বস্তু কোন উদ্দেশ্যে শরীর বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা ওকে উহার প্রতিই সোপর্দ করেন তথা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হয়না বরং যা হবার তাই হয়ে যায়।

হ্যরত রুওয়াইফি' 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 আমাকে ডেকে বললেনঃ يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُوْلُ بِكَ ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَنَــهُ أَوْ تَقَلَّــدَ وَتُواً أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّة أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيْءٌ مِنْهُ (आह्शाए : 8/50b)

অর্থাৎ হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি বেশি দিন বাঁচবে। তাই তুমি সকলকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (নামাযরত অবস্থায়) দাড়ি পোঁচায়, গলায় তার ঝুলায় অথবা পশুর মল বা হাডিড দিয়ে ইপ্তিঞ্জা করে মুহাম্মাদ 🕮 সে ব্যক্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শুধু মানুষের শরীরেই কোন কিছু ঝুলানো নিষেধ যে তা সঠিক নয়। বরং আসনু বালা-মুসীবত বা কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদির গলায়ও তার বা এ জাতীয় কোন কিছু ঝুলানো নিষেধ।

হ্যরত আবু বাশীর আন্সারী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি কোন এক সফরে রাসূল 🕮 এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তখন সবাই ঘুমে বিভোর। এমতাবস্থায় রাসূল 🕮 এ মর্মে জনৈক প্রতিনিধি পাঠান যে,

থি গ্রাইটে এএ (বুজারী, হাদীস ৩০০৫ মুর্সলির্ম, হাদীস ২১১৫ আবু দার্উদ, হাদীস ২৫৫২) অর্থাৎ কোন উটের গলায় তার বা অন্য কিছু ঝুলানো থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।

তবে শুধু বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে কোন পশুর গলায় কোন জিনিস লাগিয়ে রাখা নিষেধ নয়। বরং তা প্রয়োজনে করতে হয়। যাতে পশুটি পালিয়ে না যায়। হযরত আবু ওহাব জুশামী 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

ارْتَبِطُوْا الْخَيْلَ ، وَ امْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَ أَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ: أَكْفَالِهَا وَ قَلِّدُوْهَا ، وَ لاَ ثَقَلِّدُوْهَا الأَوْتَارَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৩)

অর্থাৎ তোমরা ঘোড়া বেঁধে রাখো এবং ওর কপাল বা পাছায় হাত বুলিয়ে দাও। প্রয়োজনে ওর গলায় কিছু বেঁধে দিতে পারো। কিন্তু আসন বালামুসীবত বা কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে দিওনা।
২. ঝাঁড় ফুঁকের শির্কঃ

ঝাঁড় ফুঁকের শির্ক বলতে এমন মন্ত্র পড়ে ঝাঁড় ফুঁক করাকে বুঝানো হয় যে মন্ত্রের মধ্যে শির্ক রয়েছে।

হযরত যায়নাব (<sub>রাধিয়ারাত্ আন্তা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার স্বামী 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ ఉ একদা আমার গলায় একটি সূতো দেখে বললেনঃ এটি কি? আমি বললামঃ এটি মন্ত্র পড়া সূতো। এ কথা শুনা মাত্রই তিনি তা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অতঃপর বললেনঃ নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্'র পরিবার শির্কের কাঙ্গাল নয়। বরং ওরা যে কোন ধরনের শির্ক হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি আরো বললেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوَلَةَ شِرْكٌ ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُوْلُ هَٰذَا؟ وَ اللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْدْفُ ، وَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَن الْيَهُوْدِيِّ يَرْقَيْنِيْ ، فَإِذَا رَقَانِيْ سَكَنَتْ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ؛ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَده ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا؛ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمَ كَانَ يَنْخَسُهَا بَيَده ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا؛ إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩৫৯৬)
অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য
বস্তু শির্ক। হযরত যায়নাব বললেনঃ আমি বললামঃ আপনি এরপ কেন
বলছেন? আল্লাহ্'র কসম! আমার চোখ উঠলে ওমুক ইন্থদীর নিকট যেতাম।
অতঃপর সে মন্ত্র পড়ে দিলে তা ভালো হয়ে যেতো। তখন 'আব্দুল্লাহ্ বিন্
মাস্উদ 🐡 বলেনঃ এটি শয়তানের কাজ। সেই নিজ হাতে তোমার চোখে

খোঁচা মারতো। অতঃপর যখন মন্ত্র পড়ে দেয়া হতো তখন সে তা বন্ধ রাখতো। তোমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যা রাসূল ﷺ বলতেন। তিনি বলতেনঃ হে মানুষের প্রভূ! আপনি আমার রোগ নিরাময় করুন। আপনি আমাকে সুস্থ করুন। কারণ, আপনিই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। আপনার নিরাময়ই সত্যিকার নিরাময়। যার পর আর কোন রোগ থাকে না।

সকল মন্ত্রই শির্ক নয়। বরং সেই মন্ত্রই শির্ক যাতে শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। যাতে ফিরিশ্তা, জিন ও নবীদের আশ্রয় বা সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। তাদের নিকট ফরিয়াদ কামনা করা হয়েছে বা তাদেরকে ডাকা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা কিতাব, তাঁর নাম ও বিশেষণ দিয়ে ঝাঁড় ফুঁক করা জায়িয়।

হ্যরত 'আউফ বিন্ মালিক 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা জাহিলী যুগে অনেকগুলো মন্ত্র পড়তাম। তাই আমরা রাসূল 🕮 কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُفَّاكُمْ ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فَيْهِ شَرْكُ (सूत्रिलिस, हाफ़ीत्र २२०० আतू फाऊँफ, हाफ़ीत्र ७४७७)
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার সামনে উপস্থিত করো। কারণ,
শির্কের মিশ্রণ না থাকলে যে কোন মন্ত্র পড়তে কোন অসুবিধে নেই।
হযরত আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَخُصَ رَسُوْلُ الله ﷺ فِيْ الرُقْيَة مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَة وَ النَّمْلَة (মুসলিম, হাদীস ২০৯৬ তিরমিয়ী, হাদীস ২০৫৬ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৩৫৮১) অর্থাৎ রাসূল ﷺ কুদৃষ্টি তথা বদন্যর, বিচ্ছু বা সর্পবিষ ইত্যাদি এবং পিপড়ার মন্ত্র পড়ার অনুমতি দেন।

হ্যরত জাবির 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 মন্ত্র পড়া নিষেধ করে দিলে 'আমর বিন্ 'হায্মের গোত্ররা তাঁর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আমরা একটি মন্ত্র পড়ে বিচ্ছুর বিষ নামাতাম। অথচ আপনি মন্ত্র পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ কে মন্ত্রটি শুনালে তিনি বললেনঃ

> مَا أَرَى بَأْساً ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ (सूत्रलिस, राष्ट्रीत ২১৯৯)

অর্থাৎ এতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে তা অবশ্যই করবে।

শুধু কোন মন্ত্রের ফায়দা প্রমাণিত হলেই তা পড়া জায়িয হয়ে যায়না। বরং তা শরীয়তের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হয়। দেখে নিতে হয় তাতে শির্কের কোন মিশ্রণ আছে কি না?

ইব্নুত্ তীন (<sub>রাহিমাত্লাহ</sub>) বলেনঃ

إِنَّ الْحَيَّةَ لِعَدَاوَتِهَا الإِنْسَانَ بِالطَّبْعِ تُصَادِقُ الشَّيَاطِيْنَ لِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءَ بَنِيْ آدَمَ ، فَإِذَا عُزِمَ عَلَى الْحَيَّةِ بِأَسْمَاءِ الشَّيَاطِيْنِ أَجَابَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا ، وَ كَــذَا اللَّدِيْغُ إِذَا رُقِيَ بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُوْمُهَا مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ

অর্থাৎ সাপ স্বভাবগতভাবে মানুষের শক্র হওয়ার দরুন তার সাথে মানুষের আরেকটি শক্র শয়তানের ভালো স্থিত্ব রয়েছে। এতদ্কারণেই সাপের উপর শয়তানের নাম পড়ে দম করা হলে সে তা মান্য করে নিজ স্থান ত্যাগ করে। তেমনিভাবে সাপের ছোবলে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও শয়তানের নামে ঝাঁড় ফুঁক করা হলে মানুষের শরীর হতে বিষ নেমে যায়।

মোটকথা, চার শর্তে ঝাঁড় ফুঁক করা জায়িয। যা নিম্নরূপঃ

- 🦫 তা আল্লাহ্ তা'আলার নাম বা গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে।
- ২. নিজস্ব ভাষায় হতে হবে। যাতে করে তা সহজেই বোধগম্য হয় এবং তাতে শির্কের মিশ্রণ আছে কিনা তা বুঝা যায়।

- আদুমন্ত্র ব্যতিরেকে এবং শরীয়ত সমর্থিত জায়িয পস্থায় হতে হবে। কারণ,
   য়ে কোন উদ্দেশ্যে যাদুর ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরীর শামিল।
- ৪. এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া মন্ত্র (তা যাই হোক না কেন) কোন কাজই করতে পারবে না। আর এর বিপরীত বিশ্বাস হলে তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

### ৩. তা'বীয-কবচের শির্কঃ

তা'বীয-কবচের শির্ক বলতে বালা-মুসীবত, কুদৃষ্টি ইত্যাদি দূরীকরণ অথবা প্রতিরোধের জন্য দানা গোটা, কড়ি কঙ্কর, কাষ্ঠ খণ্ড, খড়কুটো, কাগজ, ধাত ইত্যাদি শরীরের যে কোন অঙ্গে ঝুলানোকে বুঝানো হয়।
শরীয়তের দৃষ্টিতে রোগ নিরাময়ের জন্য দু'টি জায়িয মাধ্যম অবলম্বন করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপঃ

- ক. শরীয়ত সমর্থিত মাধ্যম। যা দো'আ ও জায়িয় ঝাঁড় ফুঁকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যা ক্রিয়াশীল হওয়া কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। এ মাধ্যমিট গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হওয়াই প্রমাণ করে। কারণ, তিনি নিজেই বান্দাহকে এ মাধ্যম গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।
- খ. প্রকৃতিগত মাধ্যম। যা মাধ্যম হওয়া মানুষের বোধ ও বিবেক প্রমাণ করে। যেমনঃ পানি পিপাসা নিবারণের মাধ্যম। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরিকৃত ওষুধ নির্ধারিত রোগ নিরাময়ের মাধ্যম।

তাবিজ কবচ উক্ত মাধ্যম দু'টোর কোনটিরই অধীন নয়। না শরীয়ত উহাকে সমর্থন করে, না প্রকৃতিগতভাবে উহা কোন ব্যাপারে ক্রিয়াশীল। অতএব তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُوَ ، وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَــلاَ رَادًّ

لِفَصْلهِ ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ ، وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾ لِفَصْلهِ ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ ، وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। তিনি নিজ বান্দাহ্দের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াল্।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই ভরসা করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

হ্যরত আবু মা'বাদ জুহানী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

অর্থাৎ কেউ কোন বস্তু কোন মাকসুদে শরীর বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উহার প্রতিই সোপর্দ করেন তথা তার মাকসুদটি পূর্ণ করা হয়না বরং যা হবার তাই হয়ে যায়।

্হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوَلَةَ شِرْكٌ (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইব্ৰু মাজাহ, হাদীস ৩৫৯৬) অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য যে কোন বস্তু শির্ক।

হ্যরত 'উক্ববা বিন্ 'আমির 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَهْطٌ ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَ أَمْسَكَ عَنْ وَاحِد ، فَقَالُوْا: يَـــا رَسُولَ اللهِ ! بَايَعْتَ تَسْعَةً وَ أَمْسَكُتَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا ، فَبَايَعَهُ وَ قَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمَيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

(व्याट्सार् : 8/১৫৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর নিকট দশ জন ব্যক্তি আসলে তিনি তন্মধ্যে নয় জনকেই বায়'আত করাননি। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি নয় জনকেই বায়'আত করিয়েছেন। তবে একে করাননি কেন? তিনি বললেনঃ তার হাতে তাবিজ্ঞ আছে। অতঃপর লোকটি তাবিজটি ছিঁড়ে ফেললে রাসূল ﷺ তাকে বায়'আত করিয়ে বললেনঃ যে তাবিজ্ঞ কবচ ঝুলালো সে শির্ক করলো।

হ্যরত সাঈদ বিন্ জুবাইর (<sub>রাহিমাহুল্লাহ</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ إِنْسَانِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর তাবিজ কবচ কেটে ফেললো তার আমলনামায় একটি গোলাম আযাদের সাওয়াব লেখা হবে।

বিশেষভাবে জানতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী এবং কোর'আন মাজীদের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস দিয়ে তাবিজ কবচ করার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ 🐗 ও হযরত 'আয়েশা (<sub>রাষিয়াল্লাহ্</sub> <sub>আন্হা</sub>) এ জাতীয় তাবিজ কবচ জায়িয হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। হযরত আবু জা'ফর মুহাম্মাদ্ আল্ বাক্বির ও হযরত ইমাম আহ্মাদ্ (এক বর্ণনায়) এবং হ্যরত ইমাম ইব্নুল্ কাইয়িম (<sub>রাহিমান্ত্রমূল্লাহ</sub>) ও এ মতের সমর্থন করেন। यना पित्क र्यत्रक 'यामुल्लार् विन् भाग्षेष्, 'यामुल्लार् विन् 'यान्ताम्, ভ্যাইফা, 'উক্ববা বিন্ 'আমির, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উক্বাইম 🞄 এবং হযরত 'আল্ক্রামা, ইব্রাহীম বিন্ ইয়াযীদ্ নাখা'য়ী, আস্ওয়াদ্, আবু ওয়া'ইল্, 'হারিস্ বিন্ সুওয়াইদ্, 'উবাইদাহ্ সাল্মানী, মাস্রাক্ব, রাবী' বিন্ খাইসাম্, সুওয়াইদ্ বিন্ গাফ্লা (রাহিমান্ত্রমল্লাহ) সহ আরো অন্যান্য বহু সাহাবী ও তাবিয়ীন তাবিজ ও কবচ না জায়িষ বা শির্ক হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেন। হযরত ইমাম আহ্মাদ্ও (এক বর্ণনায়) এ মত গ্রহণ করেন। চাই তা কোর'আন ও হাদীস এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী দিয়ে হোক অথবা চাই তা অন্য কিছু দিয়ে হোক। কারণ, হাদীসের মধ্যে তাবিজ ও কবচ শির্ক হওয়ার ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং এ ব্যাপকতা হাদীস বর্ণনাকারীরাও বুঝেছেন। শুধু আমরাই নয়। অন্য দিকে তাবিজ ও কবচ জায়িয হওয়ার ব্যাপারটিকে ঝাঁড় ফুঁকের সাথে তুলনা করা যায়না। কারণ, ঝাঁড় ফুঁকের মধ্যে কাগজ, চামড়া ইত্যাদির প্রয়োজন হয়না যেমনিভাবে তা প্রয়োজন হয় তাবিজ ও কবচের মধ্যে। বরং তাবিজ ও কবচ না জায়িয হওয়ার ব্যাপারকে শির্ক মিশ্রিত ঝাঁড় ফুঁকের সাথে সহজেই তুলনা করা যেতে পারে।

যখন অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিয়ীন সে স্বর্ণ যুগে কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক তাবিজ ও কবচ দেয়া না জায়িয বা অপছন্দ করেছেন তা হলে এ ফিতনার যুগে যে যুগে তাবিজ ও কবচ দেয়া বিনা পুঁজিতে লাভজনক একটি ভিন্ন পেশা হিসেবে রূপ নিয়েছে কিভাবে তা জায়িয হতে পারে? কারণ, এ যুগে তাবিজ ও কবচ দিয়ে সকল ধরনের হারাম কাজ করা হয় এবং এ যুগের তাবিজদাতারা এর সাথে অনেক শির্ক ও কুফরের সংমিশ্রণ করে থাকে। তারা মানুষকে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল না করে নিজের তাবিজ ও

কবচের উপর নির্ভরশীল করে। এমনকি অনেক তাবিজদাতা এমনও রয়েছে যে, কেউ তার নিকট এসে কোন সামান্য সমস্যা তুলে ধরলে সে নিজ থেকে আরো কিছু বাড়িয়ে তা আরো ফলাও করে বর্ণনা করতে থাকে। যাতে খদ্দেরটি কোনভাবেই হাতছাড়া না হয়ে যায়। তাতে করে মানুষ আল্লাহ্ভক্ত না হয়ে তাবিজ বা তাবিজদাতার কঠিন ভক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক তাবিজ কবচ দেয়া বহু হারাম কাজ ও বহু শির্কের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। যা প্রতিহত করা দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানেরই কর্তব্য। এরই পাশাপাশি তাবিজ ও কবচ ব্যবহারে কোর'আন ও হাদীসের প্রচুর অপমান ও অসম্মান হয় যা বিস্তারিতভাবে বলার এতটুকুও অপেক্ষা রাখে না।

### বরকতের শির্কঃ

বরকতের শির্ক বলতে শরীয়ত অসমর্থিত কোন ব্যক্তি, বস্তু বা সময়কে অবলম্বন করে ধর্ম বা বিষয়গত কোন প্রয়োজন নিবারণ অথবা অধিক কল্যাণ ও পুণ্যের আশা করাকে বুঝানো হয়।

সহজ ভাষায় বলতে হয়, কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

### তাবার্রুকের প্রকারভেদঃ

তাবার্রুক বা বরকত কামনা সর্ব সাকুল্যে দু' ধরনের হয়ে থাকে। যা নিম্নরপঃ

### বৈধ তাবার্রুকঃ

বৈধ তাবার্রুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে জায়িয় সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়। তা আবার চার প্রকারঃ

### ১. নবী সত্তা বা তাঁর নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ

এ জাতীয় তাবার্রুক শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী সত্তা ও তদীয় নিদর্শন সমূহে এমন বিশেষ বরকত রেখেছেন যা অন্য কারোর সত্তা বা নিদর্শন সমূহে রাখেননি।

হ্যরত 'আয়েশা (রাষিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْله نَفَتْ عَلَيْه بِالْمُعَوِّذَات ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذَيْ مَاتَ فِيْه جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَ أَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْ سِهِ ، لِأَنْهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِيْ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫৭৩৫, ৫৭৫১ রুসলির, হাদীস ২১৯২)
অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ 🍇 এর নিজ পরিবারের কেউ
অসুস্থ হলে তিনি তার উপর সূরা ফালাকু, নাস্ ইত্যাদি পড়ে দম করতেন।
অতঃপর তিনি যখন শেষ বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন যাতে তাঁর
ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন আমিই তাঁর উপর সূরা ফালাকু, নাস্ ইত্যাদি পড়ে
দম করতাম এবং তাঁর নিজ হাত দিয়েই আমি তাঁর শরীর বুলিয়ে দিতাম।
কারণ, তাঁর হাত আমার হাতের চাইতে অধিক বরকতময়।

হ্যরত আনাস্ 📗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَة بِآنَيَتِهِمْ فَيْهَا الْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فَيْه ، فَرَبَّمَا جَاؤُوهُ فِيْ الْغَدَاةَ الْبَارِدَةَ ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهِ ( রুসলিম, হাদীস ২৩২৪)

অর্থাৎ রাসূল 🕮 ফজরের নামায শেষ করলেই মদীনার গোলাম ও খাদিমরা পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো। যে কোন পাত্রই তাঁর নিকট উপস্থিত করা হতো তাতেই তিনি নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন। এমনকি অনেক সময় শীতের ভোর সকালে তাঁর নিকট পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসা হতো। অতঃপর তিনি তাতেও নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন।

হ্যরত আনাস্ 🐗 থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ وَ الْحَلاَّقُ يَحْلَقُهُ ، وَ أَطَافَ بِــه أَصْــحَابُهُ ، فَمَــا يُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِيْ يَدِ رَجُلِ

(মুসলিম, হাদীস ২৩২৫)

অর্থাৎ আমি রাসূল 🕮 কে দেখতাম, নাপিত তাঁর মাথা মুণ্ডাচ্ছে। আর এ দিকে সাহাবারা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। কোন একটি চুল পড়লেই তা পড়তো যে কোন এক ব্যক্তির হাতে। তারা তা কখনোই মাটিতে পড়তে দিতো ना।

হ্যরত মিস্ওয়ার্ বিন্ মাখ্রামা ও মার্ওয়ান (<sub>রাথিয়াল্লান্ড আন্ভ্রমা</sub>) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

ثُمَّ إنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بعَيْنَيْهِ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ الله ﷺ نُخَامَةً إلاَّ وَقَعَتْ فيْ كَفِّ رَجُل مِّنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَ جَلْدَهُ ، وَ إِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُواْ أَمْرَهُ ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُواْ يَقْتَتُلُونَ عَلَى وَضُونُه (বুখারী, হাদীস ২৭৩১, ২৭৩২)

অর্থাৎ অতঃপর 'উর্ওয়া নবী কারীম 🕮 এর সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে আশ্চর্য হয়ে বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! রাসূল 🕮 কখনো এতটুকু কফ ফেলেননি যা তাদের কোন এক জনের হাতে না পড়ে মাটিতে পড়েছে। অতঃপর সে তা দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ও শরীর মলে নেয়নি। নবী 🕮 তাদেরকে কোন কাজের আদেশ করতেই তারা তা করার জন্য দৌড়ে যেতো। আর তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি সগ্রহের জন্য তারা উঠে পড়ে লাগতো।

উক্ত হাদীস এবং এ সংক্রান্ত আরো অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস এটিই প্রমাণ করে 
যে, রাসূল সত্তা এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং 
তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্
তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও
রাখেননি।

তবে দুনিয়ার কোথাও এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে সর্ব প্রথম সঠিক বর্ণনাসূত্রে আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা একমাত্র রাসূল এর। অন্য কারোর নয়। কারণ, এ জাতীয় কোন কিছু কারোর সংগ্রহে থেকে থাকলে একান্ত বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুর সময় তার কবরে তার সঙ্গে তা দাফন করার জন্য অবশ্যই অসিয়ত করে যাবে। বোকামি করে সে তা কখনো কারোর জন্য রেখে যাবেনা। তবে ঘটনাক্রমে তা থেকেও যেতে পারে। এ জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

### ২. আল্লাহ্'র যিকির ও নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল করাঃ

এটিও বহু বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

হযরত আবু শুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

 وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحاً ، قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِيْ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: يَقُولُكُ: لاَ وَ الله يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنْهُمْ رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ: لاَ وَ الله يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنْهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَكَيْفَ لَوْ أَنْهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً ، وَ أَعْظَمَ فَيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ: فَمَمَّ يَتَعُودُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِن النَّارِ ، قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَ الله يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ فَقَالَ: يَقُولُكُ فَلَ أَوْهَا ؟ قَالَ: يَقُولُكُ فَا أَنْ اللهُ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا ﴾ قَالَ: هَوُلُونَ اللهُ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا ، قَالَ: يَقُولُكُ فَالَكُ مِن يَقُولُكُ فَا أَنْ اللهُمْ ، قَالَ: هَمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى الْمَالَاكُ لاَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى المُ جَلَيْسُهُمْ

(বুখারী, হাদীস ৬৪০৮ মুসলিয়, হাদীস ২৬৮৯)
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার এমন অনেকগুলো ফিরিশ্তা রয়েছেন
যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন
তারা কোন জন সমষ্টিকে যিকির করতে দেখেন তখন তারা পরস্পরকে এ
বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর
তারা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে
রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ
ব্যাপারে তাদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার বান্দাহ্রা কি বলে?
ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা
করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্তারা
বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা
বলেনঃ তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা
আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক
আপনার সন্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা

বলেনঃ তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা আপনার কাছে জানাত চায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি জানাত দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভূ! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা জান্নাত দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা জানাত দেখতে পেলে জানাতের প্রতি তাদের উৎসাহ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। আরো মরিয়া হয়ে জানাত কামনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা করে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ জাহানাম থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি জাহানাম দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভু! তারা জাহানাম দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা জাহানাম দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছিঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জনৈক ফিরিশ্তা বলেনঃ তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা আমার উদ্দেশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারেনা।

উক্ত হাদীসে যিকিরের মজলিশ বিশেষ বরকত ও মাগ্ফিরাতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ইহার বরকত এমন ব্যক্তির ভাগ্যেও জুটবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের সাথে বসেছে।

### ৩. যে কোন মসজিদে নামায ও ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণঃ

যে কোন মসজিদে বিশেষভাবে তিনটি মসজিদে নামায ও অন্যান্য

ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত কামনা করা শরীয়ত সম্মত। সে তিনটি মসজিদ হলোঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে 'আক্সা। হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

صَلاَةٌ فَيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَة فَيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (त्रुशाती, शांकीम ১১৯० धूर्मिम, शांकीम ১৩৯৪ हैत्व् माक्राह, शांनीम ১६६२६, ১६२७) অর্থাৎ আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। তাতে নামায পড়ার সাওয়াব আরো অনেক বেশি।

হ্যরত জাবির ﴿ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল ﴿ ইরশাদ করেনঃ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاَة فِيْمَا سِوَاهُ ، إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامَ ، وَصَلاَةٌ فِيْمَا سِوَاهُ وَصَلاَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مَنْ مِنْةِ أَلْف صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ

(হাকিন্ন: ৪/৫০৯ ইবনু 'আসাকির: ১/১৬৩-১৬৪ তুহাবী/মুশ্কিলুন্ আসার: ১/২৪৮) অর্থাৎ আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া বাইতুল মাক্বদিসে চার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। ভাগ্যবান সে মুসল্লী যে বাইতুল মাক্বদিসে নামায পড়েছে। অতি সন্নিকটে সে দিন যে দিন কারোর নিকট তার ঘোড়ার

রশি পরিমাণ জায়গা থাকাও অধিক পছন্দনীয় হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে। য়ে জায়গা থেকে সে বাইতুল মাকুদিস দেখতে পাবে।

তবে এ সকল মসজিদে নামায বা যে কোন ইবাদাতে বরকত রয়েছে বলে এ মসজিদগুলোর দেয়াল, পিলার, দরোজা, টোকাঠ ইত্যাদিতে এমন কোন বরকত নেই যা সেগুলো স্পর্শ করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

### শরীয়ত স্বীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ওয়ৄধ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে যে খাদ্য , পানীয় বা ওষুধে বরকত রয়েছে যা কোর'আন বা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত তা নিম্নরূপঃ

### ক. যাইতুনের তেল।

এ তেল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يُوثَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ َنَارٌ ﴾

#### (নূর : ৩৫)

অর্থাৎ যা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতিচ্যেরও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও সে তেল যেন উজ্জ্বল আলো দেয়।

হ্যরত 'উমর, আবু উসাইদ্ ও আবু ভ্রাইরাহ্ 🞄 থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

كُلُوْا الزَّيْتَ وَ ادَّهنُوْا به ، فَإِنَّهُ منْ شَجَرَة مُبَارَكَة

(তিরমিয়ী, হাদীস ১৮৫১, ১৮৫২ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৩৩৮২ হাকিম্, হাদীস ৩৫০৪, ৩৫০৫ আহ্মাদ্ : ৩/৪৯৭) অর্থাৎ তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ করো। কারণ, তা বরকতময় গাছ থেকে সংগৃহীত।

### খ. দুধ পান ও তাতে বরকত কামনা করা।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাষিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ ، وَ ارْزُقْنَا خَيْراً مِّنْهُ ؛ وَ مَـــنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّا بَارِكْ لَنَا فِيْهِ ، وَ زِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنَ

#### (ইব্ৰু মাজাহ, হাদীস ৩৩৮৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কোন খাদ্য গ্রহণের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে এর চাইতেও আরো ভালো রিষিক দিন। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুধ পানের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে তা আরো বাড়িয়ে দিন। কারণ, আমি দুধ ছাড়া এমন অন্য কোন বস্তু দেখছিনা যা একইসঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে।

### গ. মধু পান ও তা কর্তৃক উপশম কামনা করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ওর (মৌমাছি) উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু) ; যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি।

হ্যরত আবু সাঈদ 🐲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

हेने रहे। तेने पूर्व कि विद्या के कि विद्या कि विद्या के कि विद्या कि विद्या के कि विद्या कि विद्या के कि विद्या कि विद्या के कि विद्या के कि विद्या के कि विद्या कि कि विद्या के कि विद्या कि कि विद्य कि कि विद्या कि कि विद्या कि कि विद्या कि कि विद्या कि कि विद्य

#### ঘ. যমযমের পানিঃ

এর মধ্যেও প্রচুর বরকত রয়েছে।

হ্যরত আবু যর 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন রাসূল 🥮 আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কা নগরীতে এ ত্রিশ দিন পর্যন্ত তোমাকে কে খাইয়েছে? তখন আমি বললামঃ

مَا كَانَ لِيْ طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيْ ، وَ مَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِيْ سُخْفَةَ جُوْعٍ ، قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ أَجِدُ عَلَى كَبِدِيْ سُخْفَةَ جُوْعٍ ، قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ﴿ وَ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

অর্থাৎ এতোদিন যমযমের পানি ছাড়া কোন খাদ্য আমার নিকট ছিলনা। তবুও আমি মোটা হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমার পেটে ভাঁজ পড়ে গেছে এবং আমি খিদের কোন দুর্বলতা অনুভব করছিনে। রাসূল 🕮 বললেনঃ নিশ্চয়ই যমযমের পানি বরকতময়। নিশ্চয়ই তা খাদ্য বৈ কি?

### অবৈধ বা শির্ক জাতীয় তাবার্রুকঃ

অবৈধ বা শির্ক জাতীয় তাবার্রুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়। তা আবার তিন প্রকারঃ

 বরকতের নিয়্যাতে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু স্পর্শ করণঃ

যেমনঃ বরকতের নিয়াতে আর্ক্বাম্ বিন্ আর্ক্বাম্ সাহাবীর ঘর, হেরা ও সাউর গিরিগুহা যিয়ারাত এবং কোন কোন মসজিদ বা মাযারের দেয়াল, জানালা, টৌকাঠ বা দরোজা স্পর্শ বা চুমু দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিদ্'আত, শির্ক ও না জায়িয কাজ। কারণ, বরকত গ্রহণ একটি ইবাদাত যা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হতে হবে। যদি এগুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে অবশ্যই রাসূল 

ত্বা নিজ উমাতকে জানিয়ে দিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অবশ্যই এ গুলোতে বরকত কামনা করতেন। কারণ, তাঁরা কোন পুণ্যময় কর্মে আমাদের চাইতে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। যখন তাঁরা এতে কোন বরকত দেখেননি তাহলে কি করে আমরা সেগুলোতে বরকত কামনা করতে যারো। তা একেবারেই যুক্তি বহির্ভূত।

রাসূল ﷺ কোন বস্তু কর্তৃক বরকত হাসিলকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন।

হ্যরত আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী ﴿ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ إِلَى حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَة لِلْمُشْرِكِيْنَ -يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْواطِ لِيَعْلَقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْواطِ

كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ! ﴾ ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ! ﴾

وَ الَّذِيْ نَفْسَيْ بِيَدِهِ لَتَوْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

(তিরমিয়ী, হাদীস ২১৮০ 'হমাইদী, হাদীস ৮৪৮ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৩৪৬ আব্দুর রায্যাকৃ, হাদীস ২০৭৬৩ ইব্নু হিবান/মাগ্রয়ারিদ্, হাদীস ১৮৩৫ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৩২৯০, ৩২৯৪)

অর্থাৎ রাসূল 

য় যখন 'হুনাইন্ অভিমুখে রওয়ানা করলেন তখন পথিমধ্যে তিনি মুশ্রিকদের "যাতু আন্ওয়াত" নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার উপর তারা যুদ্ধের অস্ত্র সমূহ বরকতের আশায় টাঙ্গিয়ে রাখতো। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদের জন্যও একটি গাছ ঠিক করে দিন য়েমনিভাবে মুশ্রিকদের জন্য একটি গাছ রয়েছে। নবী 

বললেনঃ আশ্চর্য! তোমরা সে দাবিই করছো যা মূসা আর্মার সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছিলো। তারা বলেছিলোঃ হে মূসা! আপনি আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বা মা'বৃদ ঠিক করে দিন য়েমনিভাবে অন্যদের অনেকগুলো মূর্তি বা মা'বৃদ রয়েছে। রাসূল 

বললেনঃ ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হরে।

২. শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করণঃ

যেমনঃ নবী 🕮 এর জন্ম দিন, মি'রাজের রাত্রি এবং হিজরত, বদর যুদ্ধ ইত্যাদির দিনকে বরকতময় মনে করা।

যদি এ সময় গুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে রাসূল ﷺ অবশ্যই তা নিজ উম্মাতকে শিখিয়ে যেতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তা অবশ্যই পালন করতেন। যখন তাঁরা তা করেননি তা হলে বুঝা গেলো এতে কোন বরকত নেই। বরং তা কর্তৃক বরকত গ্রহণ বিদ্'আত ও শির্ক।

৩. কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ
ইতিপূর্বে দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, রাসূল ﷺ ও তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক যখন বরকত হাসিল করা জায়িয তখন অবশ্যই ওলী-বুযুর্গ ও তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত হাসিল করাও জায়িয হতে হবে। কারণ, তাঁরা নবীর ওয়ারিশ। উত্তরে বলতে হবে যে, প্রবাদে বলেঃ কোথায় আব্দুল আর কোথায় খালক্ল। কোথায় রাসূল ﷺ আর কোথায় আমাদের ধারণাকৃত বুযুর্গরা। আর যদি উভয়ের মধ্যে তুলনা করা সম্ভবই হতো তাহলে সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম ॐ অবশ্যই হ্যরত আবু বকর, 'উমর, 'উস্মান, 'আলী ও জানাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এর সত্তা ও নিদর্শনাবলী কর্তৃক বরকত হাসিল করতেন। যখন তাঁরা তা করতে যাননি। তাহলে বুঝা যায়, এ রকম তুলনা করা সত্তিই বোকামো।

অন্য দিকে আমরা কাউকে নিশ্চিতভাবে ওলী বা বুযুর্গ বলে ধারণা করতে পারি না। কারণ, বুযুর্গী বলতে সত্যিকারার্থে অন্তরের বুযুর্গীকেই বুঝানো হয়। আর এ ব্যাপারে কোর'আন ও হাদীসের মাধ্যম ছাড়া কেউ কারোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। শুধু আমরা কারোর সম্পর্কে এতটুকুই বলতে পারি যে, মনে হয় তিনি একজন আল্লাহ্'র ওলী। সুতরাং তাঁর ভালো পরিসমাপ্তির আশা করা যায়। নিশ্চয়তা নয়। এমনো তো হতে পারে যে, আমরা জনৈক কে বুযুর্গ মনে করছি। অথচ সে মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মরতে পারেনি।

আরেকটি বিশেষ কথা এইয়ে, আমাদের ধারণাকৃত কোন বুযুর্গের সাথে বরকত নেয়ার আচরণ দেখানো হলে তাতে তাঁর উপকার না হয়ে বেশিরভাগ অপকারই হবে। কারণ, এতে করে তাঁর মধ্যে গর্ব, আত্মস্তরিতা ও নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবার রোগ জন্ম নেয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা কারোর সন্মুখবর্তী প্রশংসারই শামিল যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

### ৫. যাদুর শির্কঃ

যাদুর শির্ক বলতে এমন কতোগুলো মন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝানো হয় যা যাদুকর নিজ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সূতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়।

এগুলো সব শয়তানের কাজ। তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় কখনো কখনো তা কারো কারোর অন্তরে বা শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যদ্দরুন কেউ কেউ কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কারো কারোকে এরই মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আবার কখনো কখনো এরই কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়। আরো কতো কি।

সর্ব সাকৃল্য দু'টি কারণেই যাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

- এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে
  মানত বা কোরবানি দিতে হয়। কিংবা য়ে কোনভাবে তাদের নৈকট্য লাভ
  করতে হয়।য়া শিরকের অন্তর্গত।
- ২. জাদুকররা ইল্মুল্ গাইবের দাবি করে থাকে। তাও একটি মারাত্মক শিরুক বৈ কি?

উক্ত কারণেই রাসূল ﷺ যাদুর ব্যাপারটিকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু শুরাইরাহ্ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🐉 ইরশাদ করেনঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কেও যাদু করা হয়েছে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছায় তাঁর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে। হযরত 'আয়েশা (<sub>রাফিয়াল্লাহু আন্হা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَ مَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى كَانَ وَاللَّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّانِيْ فَيْمَا فَيْهِ شَفَائِيْ ، أَتَّانِيْ وَرَعَا وَ دَعَا ، ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِيْ فَيْمَا فَيْهِ شَفَائِيْ ، أَتَّانِيْ وَرَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَ الآخَرُ عَنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ ، قَالَ: وَ مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ: فِي وَجَعُ اللَّهُ قَالَ: فِي مُشَاطَة فِيْ جُفِّ طَلْعَة ذَكَر ، قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي فَقَالَ لَعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ: نَخْلُهَا لَهُ رُووْنَ نَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ: نَخْلُهَا لَلَهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيْنَ ، فَقُلْتُ: اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: لاَ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللهُ ، كَأَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللهُ ،

وَ خَشِيْتُ أَنْ يُشِيْرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّاً ، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِثْرُ (বুখারী, हाদीস ৩১৭৫, ৩২৬৮, ৫৭৬৩, ৫৭৬৫, ৫৭৬৬, ৬০৬৩, ৬৩৯১ মুসলিম, হাদীস ২১৮৯)

অর্থাৎ নবী 🍇 কে যাদু করা হয়েছে। তখন এমন মনে হতো যে, তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তিনি সে কাজটি আদৌ করেননি। একদা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করুণ প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি জানো কি? আল্লাহ্ তা'আলা আমার চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। আমার নিকট দু'জন ফিরিশ্তা আসলেন। তন্মধ্যে এক জন আমার মাথার নিকট আর অপর জন আমার পায়ের নিকট বসলেন। অতঃপর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ লোকটির সমস্যা কি? অপর জন বললেনঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে যাদু করেছে? অপর জন বললেনঃ লাবীদ বিন্ আ'সাম্। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি জিনিস দিয়ে সে যাদু করলো? অপর জন বললেনঃ চিরুনি, দাড়ি বা কেশ দিয়ে। যা রাখা হয়েছে নর খেজুরের মুকুলের আবরণে। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ তা কোথায় ফেলানো হয়েছে? অপর জন বললেনঃ যার্ওয়ান ক্পে। অতঃপর রাসূল 🕮 সে কুয়ায় গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাযিয়াল্লাহু আনহা</sub>) কে বললেনঃ কুয়ো পাশের খেজুর গাছ গুলোকে শয়তানের মাথার ন্যায় মনে হয়। হযরত 'আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেনঃ জিনিস গুলো উঠিয়ে ফেলেননি? রাসূল 🕮 বললেনঃ না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। তবে আমার ভয় হয়, ব্যাপারটি ভবিষ্যতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অতঃপর কুয়োটি ভরাট করে দেয়া হয়। যাদু কৃষরও বটে। তেমনিভাবে তা ক্ষতিকরও। তবে তা আল্লাহু তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া কারোর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الْبَعُواْ مَا تَثْلُواْ الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَ لَكِنَّ الشَّيَاْطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَاْبِلَ هَاْرُوْتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَاْبِلَ هَاْرُوْتَ وَمَا رُوْتَ ، وَ مَا يُعَلِّمُونَ الْمَلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَاْرُوْتَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَقْتَةٌ فَلاَ تَكْفُرُ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْ أَحَد إِلاَّ إِنِّمَا نَحْنُ فَقْتَةٌ فَلاَ تَكْفُونَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ إِنْفَ مِنْ اللهِ ، وَ مَا هُمْ بِضَآرَيِّنَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ إِنْفَ اللهِ ، وَ يَتَعَلَّمُونَ لَهِ مَنْ أَحَد إِلاَّ إِنْفَعُهُمْ ، وَ لَقَدْ عَلَمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِيْ الشَّرَاهُ مَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَ لَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَأَنُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَ لَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَأَنُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ الآخِرة مِنْ خَلاَقٍ ، وَ لَبْنُسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَأَنُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ সুলাইমান প্রা এর রাজত্বকালে শয়তানরা যাদুকরদেরকে যা শেখাতো ইন্থদীরা তারই অনুসরণ করেছে। সুলাইমান প্রা কখনো কুফুরি করেনেন। বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারত-মারত ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিব্রীল ও মীকাঈল) ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি (যা ইন্থদিরা ধারণা করতো)। তবে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতোঃ আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র। অতএব তোমরা (যাদু শিথে) কুফরী করো না। এতদ্সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিদ্বয় থেকে তাই শিথতো যা দিয়ে তারা স্বামী স্বীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। তবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া তা কর্তৃক কারোর ক্ষতি করতে পারতো না। তারা তাই শিথছে যা তাদের একমাত্র ক্ষতিই সাধন করবে। সামান্যটুকুও উপকার করতে পারবে না। তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু শিথেছে তার জন্য পরকালে কিছুই নেই। তারা যে যাদু ও কুফরীর বিনিময়ে নিজ সন্তাকে বিক্রি করে দিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো।

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। হ্যরত জুনদুব 🐲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَدُّالسَّاْحِرِضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ (छितसियों. हार्हीत ১৪७०)

অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরশৃছেদ।

হ্যরত জুনদুব 🐗 শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন।

হ্যরত আবু 'উসমান নাহ্দী (রাহিমাহ্ল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْد رَجُلٌ يَلْعَبُ ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً وَ أَبَانَ رَأْسَهُ ، فَعَجِبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ، فَجَاءَ جُنْدُبُ الْأَرْدِيْ فَقَتَلَهُ

(বুখারী/আন্তা'রীখুল্ কাবীর : ২/২২২ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬) অর্থাৎ ইরাকে ওয়ালীদ্ বিন্ 'উকুবার সন্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো। সে আরেক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এতে আমরা খুব বিশ্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে হযরত জুনদুব 🕸 এসে তাকে হত্যা করলেন। তেমনিভাবে উন্মুল্ মু'মিনীন হযরত 'হাফ্সা (রাফ্মিল্লাভ্ আন্হ্) ও নিজ ক্রীতদাসীকে জাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করে।

হ্যরত 'আব্দুল্লাত্ বিন্ 'উমর (রায়য়াল্ল আন্ত্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ — رَضِيَ اللهُ عَنْهَ — جَارِيَةٌ لَهَا ، فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُنْمَانَ — رَضِيَ اللهُ عَنْهَ — فَغَضِبَ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ — وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا : جَارِيُتُهَا سَحَرَتُهَا ، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَ أَخْرَجَتْهُ ، قَالَ: فَكَفَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — فَقَالَ: فَكَ فَعُضَانُ — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — قَالَ الرَّاوِيْ: وَ كَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرِ أَمْرِهِ عُثْمَانُ — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرِ أَمْرِهِ كَثُمَّا مَ وَالْمَا كَانَ عَصَبُهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرِ أَمْرِهِ كَنْهُ وَلَمْ عَصِيْهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرِ أَمْرِهِ كَانَهُ وَلَوْكَ مَا المَّامِ عَلَيْهُ اللهَ الرَّاوِيُ قَالَهُ عَلَيْهُ الْمَاكِمَ عَصَابُهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرِ أَمْرِهِ وَ كَأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَى عَضِيهُ لَقَتْلَهَا إِيَّاهَا بِعَيْرٍ أَمْرِهِ كَانَاهُ الرَّاهِ عَنْهُ عَلَيْهُ الْمَنْهُ لَوْتُلُهَا اللهُ عَنْهُ اللهَ عَلَيْهُ الْمَاكُونَ عَصَابُهُ لَعَنْهَ الْمُرَاهِ عَلَيْهُ الْمَاكُونَ عَلَيْهُ وَلَكُ الْمُالَةُ عَلَيْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَاكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَاكُونَ الْمَقَالَةُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونَ عَلَهُ الْمُوالِقَ اللّهُ الْمَالِقُونَا اللّهُ الْمُلْوَا لَيْ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَالِقُونَا اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُعَلِمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ ا

অর্থাৎ হযরত 'হাফ্সা বিন্ত 'উমর (রাফ্যাল্লাহু আন্ত্রা) কে তাঁর এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে এ ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতদ্ কারণে হযরত 'হাফ্সা ক্রীতদাসীকে হত্যা করে। সংবাদটি হযরত 'উসমান الله এর নিকট পৌঁছুলে তিনি রাগান্বিত হন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে চুপ হয়ে যান তথা তাঁর সম্ভুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ হযরত 'উসমান الله এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসীকে হত্যা করার কারণেই তিনি রাগান্বিত হন। অনুরূপভাবে হযরত 'উমর الله ও তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন।

হ্যরত বাজালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ ، قَالَ الرَّاوِيْ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحرَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী: ৮/১৩৬ ইব্রু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৯৯৭২ আহ্মাদ, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১) অর্থাৎ হ্যরত 'উমর 🐠 নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি।

হ্যরত 'উমর 🐗 এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখাননি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলেপ্রমাণ করে। যাদুকর কখনো সফলকাম হতে পারেনা। দুনিয়াতেও নয়। আখিরাতেও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

> ﴿ وَ لاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (अंध : ज़ा-रा )

অর্থাৎ যাদুকর কোথাও সফলকাম হতে পারেনা। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসাঃ

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা দু' ধরনেরঃ

১. যাদুগ্রস্ত হওয়ার আগে। তা হচ্ছে রক্ষামূলক। আর তা হবে শরীয়ত সন্মত দো'আ ও যিকিরের মাধ্যমে। যেমনঃ সকাল-সন্ধ্যা ও প্রতি ফরয নামায়ের পর আয়াতুল কুর্সী এক বার এবং সূরা ইখলাস, ফালাকু ও নাস তিন তিন বার পাঠ করা। প্রতি রাতে শোয়ার সময় সূরা বাক্বারাহ্'র শেষ দু' আয়াত পাঠ করা এবং বেশি বেশি আল্লাহ্'র যিকির ও নিম্নোক্ত দো'আ দু'টো পাঠ করা।

أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَ لاَ فِيْ السَّمَاءِ وَ هُــوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

২. যাদুগ্রস্ত হওয়ার পর। আর তা হচ্ছে, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ রোগ উপশমের জন্য সবিনয়ে আকৃতি জানাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত সম্মত দো'আ ও যিকিরের আশ্রয় নিতে হবে। আর তা হচ্ছে নিম্নরাপঃ

# সূরা ফাতিহা, কা'ফিরান্, ইখ্লাস্, ফালাক্ব, নাস্ ও আয়াতুল্ কুর্সী পাঠ করবে।

# নিম্নোক্ত যাদুর আয়াত সমূহ পাঠ করবে।

﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فُكُوْنَ ، فَوَقَعَ الْحَقُ وَ الْقَلَبُواْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ، فَقُلْبُواْ هُنَالِكَ وَ الْقَلَبُواْ صَاغِرِيْنَ ، وَ أُلْقِي الْحَقُ وَ الْقَلَبُواْ صَاغِرِيْنَ ، وَ أُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ، قَالُواْ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ مُوْسَى وَ هَارُونَ ﴾ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ، قَالُواْ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ مُوْسَى وَ هَارُونَ ﴾ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ، قَالُواْ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ مُوْسَى وَ هَارُونَ ﴾

﴿ وَ قَالَ فَوْعَوْنُ ائْتُونِيْ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسَى الْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ، فَلَمَّا أَلْقَوْا ؛ قَالَ مُوْسَى : مَا جِنْتُمْ بِـهِ الـسِّحْرُ ، إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ اللهَ الْمُفْرِمُونَ الْمُفْسِدِيْنَ ، وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ لَـوْ كَوَمَ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ لَـوْ كَرِهَ اللهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

(ইউনুস্: ৭৯-৮২)

﴿ قَالُواْ يَا مُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُوْنَ ۚ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ، قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَ عَصِيُّهُمْ يُخِيُّلُ إِلَيْهَ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَى ، فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسَى ، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِلَّكَ أَلْتَ الأَعْلَى ، وَ أَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ ، إِنَّمَا صَنَعُواْ ، وَ لاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾

(ত্যু-হা : ৬৫-৬৯)

﴿ قَالُواْ أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ ابْعَثُ فِي الْمَدآيِنِ حَاشُوبِيْنَ ، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلَيْمٍ ، فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لَمِيْقَات يَوْم مَعْلُوم ، وَ قَيْلَ للنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ، لَعَلَّنَا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُواْ اَهْرُعُونَ أَبْنَ لَنَا لَا لَيْسَ مَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ، لَعَلَّنَا نَعْمُ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّيْنَ ، قَالُوا لَهُ مَنْ لَنَا لَهُ مُوسَى اللَّهُ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّيْنَ ، قَالُوا لَهُ مَوْنَ إِنَّا لَهُ مُوسَى اللَّهُ وَ عَلَيْهُمْ وَ عَصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَة فَوْعَوْنَ إِنَّا لَهُ مُوسَى اللَّهُ وَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ، فَأَلْقَوْا حَبَالَهُمْ وَ عَصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَهُ لَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ وَا قَالُوا بِعِزَة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَلَكُمْ الْفَوْلُولُونَ ، فَأَلْقَوَى السَّحَرَةُ الْعَلْمُ وَ عَلَى اللَّهُ مَا يَأْفِكُونَ الْمَالَمُ وَا مَا اللَّهُ وَا قَالُوا الْمَلَولَ الْمَلَاقُولُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ فَالْمَالُولُ وَا مَا اللَّهُ وَلَا الْمَلَالُونَ ، فَأَلْقَى السَّحَرَةُ الْمَالُمُونَ ، فَأَلْقَى السَّحَرَةُ الْمَالُمُونَ ، فَأَلْقَلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْولُولُ الْمُلْقُولُ الْمُلْهُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُولُ الْمُلْولُ الْمُلْكُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُلْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الل

(ভু'আরা : ৩৬-৪৭)

# निक्षाक निकात आয়ाত ও দো'आ সমূহ পাঠ कंत्रत । ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِمَا فِيْ الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ للْمُؤْمنيْنَ ﴾

(ইউনুস্ : ৫৭)

﴿ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلاَ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ ، أَأَعْجَمِيٍّ وَ عَرَبِيٍّ ، قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ هُدًى وَ شَفَآءٌ ، وَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِيْ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ، أُوْلاَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْد ﴾

(श-भीभ व्यात्रतार्क्षण्टं : 88)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاوُكَ شَفَاءً لاَ شَفَاءً لاَ يُغَادرُ سَقَماً

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفَيْكَ ، بِسْمِ اللهَ أَرْقَيْكَ

যাদুর সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যাদু কর্মটি কোথায় বা কি দিয়ে করা হয়েছে তা ভালোভাবে জেনে সে বস্তুটি সমূলে বিনষ্ট করে দেয়া। অপর দিকে যাদুর চিকিৎসা যাদু দিয়ে করা যা আরবী ভাষায় নুশ্রাহ্ নামে পরিচিত তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ, তা শয়তানের কাজ। হযরত জাবির 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 কে নুশ্রাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

# هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৬৮ আহ্মাদ্ : ৩/২৯৪ আব্দুর রাষ্যাক্ : ১১/১৩)
অর্থাৎ তা (নুশ্রাহ্) শয়তানি কর্ম সমূহের অনুতম।
শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদুকরের নিকট যাওয়াই হারাম। বরং তা কুফরিও বটে।
চাই তা চিকিৎসা গ্রহণের জন্যই হোক অথবা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না
কেন।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ্ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ سَاحِراً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ (ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০০০৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে গেলো।

হযরত 'ইম্রান বিন্ 'হুসাইন ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (<sub>রাথিয়াল্লাহ্</sub> <sub>আনুহুমা</sub>) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ (वाय्यात : ७०८७, ७०८८)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কর্ম যাত্রার অশুভতা নির্ণয় করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এবং যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য তা করা হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এ সকল ব্যক্তি আমার উন্মত নয়।

## ৬. গণনার শির্কঃ

গণনার শির্ক বলতে যে কোন পন্থায় বা যে কোন বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝানো হয়।

এর মূল হচ্ছে ঐশী বাণী চুরি। অর্থাৎ জিনরা কখনো কখনো ফিরিশ্তাদের কথা চুরি করে গণকদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর গণকরা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে মানুষকে বলে বেড়ায়। তাই তাদের কথা কখনো কখনো সত্য প্রমাণিত হয়।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাযিয়াল্লান্ড্ আন্হা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَأَلَ أَنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ ۚ لَيْسُواْ بِشَيْء ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولُ الله! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقَّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تلْكَ الْكَلَمَةُ مِنَ الْحَقّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ ، فَيُقَرْقِرُهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيَّه كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيْهِ أَكْثَرَ

منْ مئة كَذْبَة

(तूখाরी, हाদीস ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১ মুসলিম, हाদीস ২২২৮ বাগাগুয়ী, हाদीস ৩২৫৮ আব্দুর রাষ্যাক, হাদীস ২০৩৪৭ বায়হাকৃী : ৮/১৩৮ আহ্মাদ্ : ৬/৮৭)

অর্থাৎ সাহাবারা নবী ﷺ কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তারা কিছুই নয়। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কখনো কখনো সত্য কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেনঃ সে সত্য কথাটি ঐশী বাণী। জিনরা ফিরিশ্তাদের মুখ থেকে তা ছোঁ মেরে নিয়ে মুরগির করকর ধ্বনির ন্যায় তাদের ভক্তদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে দেয়।

গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা দু'টি কারণেই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

- এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে
  মানত বা কোরবানি দিতে হয় কিংবা য়ে কোন ভাবে তাদের নৈকট্য লাভ
  করতে হয়।য়া শির্কের অন্তর্গত।
- গণকরা ইল্মুল্ গায়েবের দাবি করে থাকে। তাও একটি মারাত্মক শির্ক বৈ কি?

গণকের নিকট যাওয়াই শরীয়ত বিরোধী তথা হারাম কাজ। বরং কুফরিও বটে।

হ্যরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ حَدَيْثُ عَهْد بِجَاهِلِيَّة ، وَ قَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ ، وَإِنَّ منَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ ، قَالَ: فَلاَ تَأْتَهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৯৩০, ৩৯০৯ ইব্রু হিব্রান/ইহ্সান, হাদীস ২২৪৪, ২২৪৫ নাসায়ী : ৩/১৪-১৬ বায়হাকৃী : ২/২৪৯-২৫০ ইব্রু আবী শাইবাহ : ৮/৩৩ আহ্মাদ্ : ৫/৪৪৭) অর্থাৎ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! বেশি দিন হয়নি আমি বরবর ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আর এ দিকে আমাদের অনেকেই গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তাদের নিকট যেতে কোন অসুবিধে আছে কি? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তাদের নিকট কখনো যেওনা।

্হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্টদ্ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ سَاحِراً فَصَدُقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ (ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০০০৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তখনই সে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুর'আন মাজীদকে অশ্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।

হ্যরত 'ইম্রান বিন্ 'হুসাইন ও হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (<sub>রাথিয়াল্লাহ্</sub> <sub>আনহুমা</sub>) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসুল 🚇 ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ (ताय्यात, हार्लीत ७०८७, ७०८८)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কর্ম যাত্রার অশুভতা নির্ণয় করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এবং যে ব্যক্তি আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য তা করা হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এ সকল ব্যক্তি আমার উন্মত নয়।

গণককে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসাকারীর চল্লিশ দিনের নামায বিনষ্ট হয়ে যায়।

হ্যরত 'হাফসা (<sub>রাযিয়াল্লান্ড্ আন্হ্)</sub> থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

# مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (अुत्रसिस, हार्फ़ीत ६२७०)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গেলো এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো তাতে করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা।

অপর দিকে গণকের কথা বিশ্বাস করলে বিশ্বাসকারী সাথে সাথে কাফির হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐟 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضاً ، أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ، فَقَدْ كَفَـرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ

(তিরমিয়ী, হাদীস ১৩৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩১০৪ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৬৪৪ তাহাগুয়ী/মুশ্কিলুল আ-সার, হাদীস ৬১৩০ ইবরুল জারদে/মুন্তাকা, হাদীস ১০৭ বায়হাকুী: ৭/১৯৮ আহ্মাদ: ২/৪০৮, ৪৭৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণকের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তখনই সে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুর'আন মাজীদকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।

# ৭. জ্যোতিষীর শির্কঃ

জ্যোতিষীর শির্ক বলতে রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে ভূমঙলে ঘটিতব্য ঘটনাঘটন সমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝানো হয়। যেমনঃ আকাশের কোন লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি, বন্যা, শীত, গরম, মহামারী ইত্যাদির আগাম সংবাদ দেয়া।

সর্ব সাকুল্য দু'টি কারণেই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

- ১. জ্যোতিষীরা এ কথা দাবি করে থাকে যে, নক্ষত্রাদি স্বেচ্ছা স্বয়ংক্রিয়। যে কোন অঘটন এদেরই প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ধারণা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি। কারণ, এটি হচ্ছে এক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য আরেকটি কর্তৃত্বশীল সৃষ্টিকর্তা মানার শামিল।
- ২. গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষপথ পরিভ্রমণ, সম্মিলন বা বিক্ষিপ্ত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে কোন অঘটন প্রমাণ করা। এটিও একটি হারাম কাজ। কারণ, তা ইল্মুল্ গায়েবের দাবি বৈ কি? তেমনিভাবে তা যাদুরও অন্ত র্গত।

হ্যরত আবু মিহ্জান্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

হযরত আনাস্ الله থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল ক্ষি ইরশাদ করেনঃ

বৈত্ত বুলি কর্মান্ত ক্রিটার্ট্র করের আশক্ষা করছি। রাশি-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস ও তাকুদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আববাস্ (রাফ্মাল্লাহ্ আন্হ্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল ক্ষি ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُوْمِ ؛ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ؛ زَادَ مَا زَادَ (आतू लाउँफ, हासीन ७৯०७ हॅरुतू साल्लाह, हासीन ७९৯৪ আह्साए : ১/৩১১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাশি-নক্ষত্রের জ্ঞান শিখলো সে যেন যাদুর কোন একটি বিভাগ শিখে নিলো। সুতরাং যত বেশি সে রাশি-নক্ষত্রের জ্ঞান শিখলো তত বেশি সে যাদু শিখলো।

আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যা নিম্নরূপঃ

- আকাশের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য।
- ২. তা নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য। যাতে তারা যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত মূলক বাণী চুরি করে শুনতে না পায়।
- 🗴 দিক নির্ণয় তথা পথ নির্ধারণের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ আমি দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করেছি গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নক্ষএরাজিকে যেন তোমরা এগুলোর মাধ্যমে জল ও স্থলের অন্ধকারে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

তিনি আরো বলেনঃ

#### অর্থাৎ আর ওরা নক্ষত্রের সাহায্যে পথের সন্ধান পায়।

তেমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের সহয়োগিতায় কিবলার দিক নির্ণয়, নামায়ের সময় সূচী নির্ধারণ ও ষড় ঋতুর জ্ঞানার্জনে কোন অসুবিধে নেই। তবে তাই বলে এ গুলোর সহয়োগিতায় ইল্মুল্ গায়েবের অনুসন্ধান বা দাবি করা কখনোই জায়িয় হবেনা।

# ৮. চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের শির্কঃ

চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের শির্ক বলতে প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়ান্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস করাকে বুঝানো হয়। আরবী ভাষায় প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়কে "নাউ" বলা হয়।

জাহিলী যুগে আরবরা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়ান্তের কারণেই বৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে নস্যাৎ করেন।

্হযরত আবু মালিক আশ্<sup>১</sup>আরী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🍇 ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِيْ الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِيْ الأَنْسَابِ ، وَ الاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ ، وَ النِّيَاحَةُ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪ 'হা-কিম : ১/৩৮৩ ত্বাবারানি/কাবীর, হাদীস ৩৪২৫, ৩৪২৬ বায়হাকৃী : ৪/৬৩ বাগা৪য়ী, হাদীস ১৫৩৩ ইব্লু আবী শাইবাহ্ : ৩/৩৯০ আহ্মাদ্ : ৫/৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪ 'আব্দুর রায্যাক : ৩/৬৬৮৬)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি কাজ চালু থাকবে। তারা তা কখনোই ছাডবে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত, কোন কোন নক্ষত্রের উদয়ান্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ। হযরত জাবির 📗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে এ হাদীসটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

নবী যুগের কাফির ও মুশ্রিকরা এ কথায় বিশ্বাস করতো যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তবে তারা উপরন্তু এও বিশ্বাস করতো যে, রাশি-নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণেই এ বৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এটিই হচ্ছে ছোট শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ تَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُونُلَنَّ اللهُ ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ لَيَقُونُلنَّ اللهُ ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾

অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেছেন কে? যা কর্তৃক তিনি পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেছেন নির্জীবতার পর। তারা অবশ্যই বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। আপনি বলুনঃ সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই। তবে ওদের অধিকাংশই এটা বুঝে না।

 قَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِيْ مُؤْمِنٌ وَ كَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَته ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَ كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ ، وَ أَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنَوْءَ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

(বুখারী, হাদীস ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩ মুসলিম, হাদীস ৭১ আবু দাউদ, হাদীস ৩১০৬ ইবনু হিবান/ইহসান, হাদীস ৬০৯৯ ইবনু মান্দাহ, হাদীস ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬ বাগা৪য়ী, হাদীস ১১৬৯ ত্যাবারানী/কাবীর, হাদীস ৫১২৩, ৫১২৪, ৫১২৫, ৫১২৬ 'হমাইদী, হাদীস ৮১৩ মা-লিক: ১/১৯২ আন্কুর রায্যাক: ১১/২১০০৩ আহ্মাদ: ৪/১১৭) অর্থাৎ রাস্ল ্রু আমাদেরকে নিম্নে 'হুদাইবিয়া নামক এলাকায় ফজরের নামায আদায় করলেন। ইতিপূর্বে সে রাত্রিতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো। নামায শেষে রাস্ল ্রু মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমরা জানো কি? তোমাদের প্রভু কি বলেছেন। সাহাবারা বললেনঃ আল্লাহ্ ও তদীয় রাস্ল এ ব্যাপারে ভালোই জানেন। রাস্ল ব্রু বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সকাল পর্যন্ত আমার বান্দাহ্রা মু'মিন ও কাফির তথা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। যারা বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হলো। আর যারা বললোঃ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস ব্রাপন করলো।

আর যারা এ বিশ্বাস করে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের স্বকীয় প্রভাবেই বৃষ্টি হয়ে থাকে তারা কাফির।

বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এতে অন্য কারোর সামান্যটুকু ইচ্ছারও কোন প্রভাব নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴾ (अर्शाक 'आर : ७४)

অর্থাৎ তোমরা সর্বদা যে পানি পান করে থাকো সে সম্পর্কে কখনো চিন্তা করে দেখেছো কি? তোমরাই কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো না আমিই তা বর্ষণ করে থাকি।

# ৯. আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্কঃ

আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্ক বলতে যে কোন নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান বা অনুগ্রহ বলে স্বীকার না করে তা নিজ বা অন্য কারোর কৃতিত্বের সুফল অথবা নিজ মেধা বা যোগ্যতার পাওনা বলে দাবি করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্বেনেও তা অস্বীকার করে। আসলে তাদের অধিকাংশই কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা যে সব নিয়ামত ভোগ করছো তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে।

বর্তমান যুগের সকল কল্যাণকে একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না বলে আধুনিক প্রযুক্তির সুফল বলাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অশ্বীকার করার শামিল তথা শির্ক।

তেমনিভাবে কোন সম্পদকে আল্লাহ্ প্রদন্ত না বলে বাপ-দাদার মিরাসি সম্পত্তি বলে দাবি করা এবং এমন বলা যে, অমুক না হলে এমন হতো না, আবহাওয়া ভালো এবং মাঝি পাকা হওয়ার দরুন বাঁচা গেলো। নচেৎ নৌকো ভূবে যেতো, পীর-বুযুর্গের নেক নজর থাকার দরুন বাঁচা গেলো। নচেৎ মরতে হতো বলাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শামিল তথা শিরক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُـمْ رَحْيْماً ﴾

(हॅम्ता/तानी हॅम्ताऋन : ७७)

অর্থাৎ তোমাদের প্রভু তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন। যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তথা রিয্ক অনুসন্ধান করতে পারো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী পূর্বেকার এক সম্প্রদায় সম্পর্কেবলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنْهُ لَيَقُوْلَنَّ هَذَا لِيْ ، وَ مَــَآ أَظُـــنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَ لَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ، فَلَنَنَبِّـــئَنَّ الَّــــذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ، وَ لَئَذَيْقَتَهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيْظِ ﴾

(ফুস্সিলাত/হা-মীম আস্সাজ্দাহ : ৫০)

অর্থাৎ আমি যদি মানুষকে অনেক দুঃখ-কষ্টের পর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে নিশ্চিতভাবেই বলবেঃ এটা আমারই প্রাপ্য (আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয়) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি ঘটনাচক্রে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তখন তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো কঠোর শাস্তি।

কারান যখন আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া ধন-ভাণ্ডারকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ বলে স্বীকার না করে বরং তার নিজ মেধার প্রাপ্য বলে দাবি করেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ ... فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الأَرْضَ ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةً يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنَ اللهِ ، وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ (काञाज् : १४०, ৮১)

অর্থাৎ কারান বললোঃ নিশ্চয়ই আমাকে এ সম্পদ দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের প্রাপ্তি হিসেবে। ... অতঃপর আমি কারান ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলোনা যারা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারতো এবং সে নিজেও তার আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈলের কয়েকজন ব্যক্তিকে অটেল সম্পদ দিয়ে পুনরায় তাদেরকে ফিরিশ্তার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তাদের অধিকাংশই তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয় বলে তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করতঃ তা তাদের বাপ-দাদার সম্পদ বলে দাবি করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অসম্ভুষ্ট হয়ে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আর যারা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বলে স্বীকার করলো তাদের উপর তিনি সম্ভুষ্ট হন এবং তাদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🕮 কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنَّ ثَلاَثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ: أَبْرَصَ وَ أَقْرَعَ وَ أَعْمَـــى ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلـــيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: لَوْنَ حَسَنٌ وَ جَلْلاً حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ الَّذِيْ قَدْ قَذَرَنِيْ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ

قَذَرُهُ وَ أُعْطَى لَوْناً حَسَناً وَ جِلْداً حَسَناً ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلُ ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ -شَكَّ إِسْحَاقُ- إلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَو الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: فَيْهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ هَذَا الَّذِيْ قَدْ قَدْرَنِيْ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطَـيَ شَـعْراً حَسَناً ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ ، فَأُعْطَى بَقَرَةً حَاملاً ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فَيْهَا ، قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِيْ فَأَبْصِرَ به النَّاسَ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْه بَصَرَهُ ، قَالَ: فَسأيُّ الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ ، فَأُعْطَى شَاةً وَالداً ، فَأَنْتَجَ هَذَان وَ وَلَّدَ هَــذَا ، قَالَ: فَكَانَ لهَذَا وَاد منَ الإبل وَ لهَذَا وَاد منَ الْبَقَر وَ لهَذَا وَاد منَ الْغَنَم. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فَيْ صُوْرَتِه وَ هَيْئَتِه ، فَقَالَ: رَجُلٌ مسْكَيْنٌ ، قَد انْقَطَعَتْ بيْ الْحَبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ لِيْ الْيَوْمَ إِلاَّ بِالله ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَ الْكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيْراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فَيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقَيْراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إنَّمَا وَرثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَــالَ: إنْ كُنْــتَ كَاذباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتُ ، قَالَ: وَ أَتَى الأَقْرَعَ فيْ صُوْرَته ، فَقَالَ لَهُ مثْلَ مَا قَالَ لَهَذَا ، وَ رَدَّ عَلَيْه مثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَ صَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَ أَتَى الأَعْمَى فيْ صُوْرَته وَ هَيْئَته ، فَقَالَ: رَجُلٌ مسْكَيْنٌ وَ ابْنُ سَبِيْل ، انْقَطَعَتْ بيْ الْحَبَالُ فيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ ليْ الْيَوْمَ إلاَّ بالله تُسـمَّ بكَ ، أَسْأَلُكَ بالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فَيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: قَـــ دْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِيْ ، فَخُذْ مَا شَئْتَ وَ دَعْ مَا شَـــُنْتَ ، فَـــوَالله لاَ أَجْهَادُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَ سَخطَ عَلَى صَاحَبَيْكَ

(त्थाती, हाफीम ७८७८, ७७৫७ सुमिलस, हाफीम २৯७८) অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের তিন ব্যক্তি শ্বেতী রোগী, টাক মাথা ও অন্ধের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক ফিরিশ্তা পাঠিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। ফিরিশ্তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়। যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললােঃ উট অথবা গরু। শ্বেতি রোগী অথবা টাক মাথার যে কোন এক জন উট চেয়েছে আর অন্য জন গাভী। বর্ণনাকারী ইস্হাক এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। যা হোক তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উ্ট্রী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ উ্ট্রীর মধ্যে বরকত দিক! এরপর ফিরিশ্তাটি টাক মাথা লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোনু বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর চুল এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়। যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর চুল দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললােঃ গাভী। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি গাভী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ

তা'আলা তোমার এ গাভীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্তাটি অন্ধ লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেয়। যাতে আমি মানুষ জন দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেন। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ ছাগল। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি ছাগী দেয়া হলো। অতঃপর প্রত্যেকের উট্টী, গাভী ও ছাগী বাচ্চা দিতে থাকে। এতে করে কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেকের উট, গরু ও ছাগলে এক এক উপত্যকা ভরে যায়।

আরো কিছু দিন পর ফিরিশ্তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি এক জন গরিব মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং, মনোরম চামড়া ও সম্পদ দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললােঃ দায়িত্ব অনেক বেশি। তোমাকে কিছু দেয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফিরিশ্তাটি তাকে বললেনঃ তোমাকে চেনা চেনা মনে হয়। তুমি কি শ্বেতী রোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতাে। তুমি কি দরিদ্ব ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বললােঃ না, আমি কখনাে গরিব ছিলাম না। এ সম্পদগুলাে আমি বংশ পরস্পায়ায় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকাে তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাটি টাক মাথার নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে তার

সঙ্গে সে জাতীয় কথাই বললেন যা বলেছেন শ্বেতী রোগীর সঙ্গে এবং সেও সে উত্তর দিলো যা দিয়েছে শ্বেতী রোগী। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিখ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

তেমনিভাবে ফিরিশ্তাটি অন্ধের নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি দরিদ্র মুসাফির মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললাঃ আমি নিশ্চয়ই অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমার যা ইচ্ছা নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আজ আমি তোমাকে বারণ করবো না যাই তুমি আল্লাহ্'র জন্য নিবে। ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমিইরেখে দাও। তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষাই করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথীদ্বয়ের উপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট।

উক্ত হাদীসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অস্বীকার ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে তিনি তাদের উপর অসম্ভুষ্ট হন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামত তিনি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন। অন্য দিকে অপর জন তাঁর নিয়ামত স্বীকার করেন এবং তাতে তাঁর অধিকার আদায় করেন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সম্ভুষ্ট হন এবং তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

অতএব নিয়ামতের শুকর আদায় করা অপরিহার্য। নিয়ামতের শুকর বলতে বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করাকেই বুঝানো হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়ামত সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয় সে নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে নিয়ামত সম্পর্কে অবগত তবে নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত নয় সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত তবে সে তা স্বীকার করে না সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত এমনকি সে তা স্বীকারও করে কিন্তু তা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়ে নয় তা হলে সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত এমনকি সে তা বিনয় ও ভালোবাসার বঙ্গ নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত এমনকি সে তা বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে স্বীকারও করে এবং সে তা নিয়ামতদাতার আনুগতোই খরচ করে তা হলে সে সত্যিকারার্থেই নিয়ামতের শুকর আদায়কারী।

# ১০. কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করার শির্কঃ

কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করার শির্ক বলতে যাত্রা লগ্নে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর বিশ্রী রূপদর্শন অথবা এ গুলোর কোনরূপ আচরণ এমনকি কোন শব্দ বা ধ্বনির শ্রবণ অথবা কোন জায়গায় অবতরণ কারোর জন্য কোন অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় কুলক্ষণবোধ ব্যাধি আজকের নতুন নয়। বরং তা অনেক পুরাতন যুগেরই বটে। তখন মানুষ নবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অলক্ষুনে ভাবতো। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسْنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَطَّيُرُواْ بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلاَ إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَ لَكِنَّ أَكَثْرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (उा'ताक: : ७७১) অর্থাৎ যখন তাদের কোন সুখ-শান্তি বা কল্যাণ সাধিত হতো তখন তারা বলতোঃ এটি আমাদেরই প্রাপ্য। আর যখন তাদের কোন দুঃখ-দুর্দশা বা বিপদ-আপদ ঘটতো তখন তারা বলতোঃ এটি মূসা আ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কারণেই ঘটেছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদের সকল অকল্যাণও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ কথা জানেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা সা'লিহ্ ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ قَالُواْ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ، قَالَ طَآتِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴾
(নাম্ল : ৪৭)

অর্থাৎ তারা বললােঃ আমরা তােমাকে ও তােমার সঙ্গী-সাথীদেরকেই সকল অকল্যাণের মূল মনে করছি। সা'লিহ্ আ বললেনঃ তােমাদের সকল কল্যাণাকল্যাণ আল্লাহ্'র হাতে। মূলতঃ তােমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা এক মফস্বল এলাকার অধিবাসী ও তাদের রাসূল সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ، أَئِنْ ذُكّرْتُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ ﴾ ﴿स्याजीव: ১৮﴾

অর্থাৎ তারা বললােঃ আমরা তােমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ বলেই মনে করি। যদি তােমরা নিজ তৎপরতা বন্ধ না করাে তাহলে আমরা তােমাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করবাে এবং আমাদের পক্ষ থেকে তােমাদের উপর অবশ্যই নিপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূলগণ বললেনঃ তােমাদের অমঙ্গল তােমাদেরই কারণে। তােমরা কি মূর্খতার কারণে এটাই মনে করাে যে, তােমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই অমঙ্গল নেমে আসছে। বরং তােমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

आब्वार् ज'आला মूराমान अ ଓ जाँत সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ وَ إِنْ تُصِبْتُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوا هَذه مِنْ عَنْد الله ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُوْلُوا هَذه مِنْ عِنْد الله ، فَمَا لَهَوُّ لَآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴾ مِنْ عِنْدِكَ ، قُلْ كُلِّ مِنْ عِنْد الله ، فَمَا لَهَوُّ لَآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴾ (तिना: ११७)

অর্থাৎ তাদের উপর যখন কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তখন তারা বলেঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর যখন তাদের প্রতি কোন অকল্যাণ নিপতিত হয় তখন তারা বলেঃ এটা আপনারই পক্ষ থেকে তথা আপনারই কারণে। আপনি বলে দিনঃ সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। এদের কি হলো যে, তারা কোন কথাই বুঝতে চায় না।

সকল মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর বিশ্রী রূপদর্শন বা আচরণে এমন কোন অকল্যাণ নিহিত নেই যার অমূলক আশঙ্কা করা যেতে পারে। বরং সকল কল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ এবং পুণ্যের ফল হিসেবে স্বীকার করতে হবে। আর সকল অকল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ ও নিজ গুনাহ্'র শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমার যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি তোমার কোন অকল্যাণ সাধিত হয় তাহলে তা একমাত্র তোমার কর্ম দোষেই হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ عَدْوَى وَ لاَ طَيَرَةَ وَ لاَ هَامَةَ وَ لاَ صَفَرَ وَ لاَ نَوْءَ وَ لاَ غُوْلَ ، فَقَالَ أَعْرَابيُّ:

يَا رَسُوْلَ الله! فَمَا بَالُ الإِبلِ تَكُوْنُ فِيْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ ، فَيَجِـــيْءُ الْبَعِيْـــرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فَيْهَا ، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا ، قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟

(বুখারী, হাদীস ৫৭০৭, ৫৭১৭, ৫৭৭০, ৫৭৭০ মুস্লিম, হাদীস ২২২০, ২২২২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৫ ইব্লু মাজাহ, হাদীস ৩৬০৫, ৩৬০৬ আহ্মাদ : ২/২৬৭, ৩৯৭ আব্দুর রায্যাক : ১০/৪০৪ তাহাগুয়ী/মুশ্কিলুল্ আসা-র, হাদীস ২৮৯১)

অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। ভূতোম পোঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভূলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কখনো এমন হয় যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচেছ, চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ বলো তোঃ প্রথমটির চর্ম রোগ কোথা থেকে এসেছে?

হ্যরত উদ্মে কুর্য (<sub>রাথিয়াল্লান্ড আন্হ্য</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

أَقِرُّواْ الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّكُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৩৫ মুস্তাদ্রাক্ : ৪/২৩৭)

অর্থাৎ তোমরা পাখীগুলোকে নিজ স্থানে থাকতে দাও। ওদেরকে তাড়িয়ে কুলক্ষণ নির্ধারণ করার কোন মানে হয় না। কারণ, ওগুলো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

"তাত্বাইয়ুর" তথা কুলক্ষণবোধ ব্যাধি শির্ক এ জন্য যে, কেননা তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকে ক্ষতিসাধক হিসেবে মেনে নেয়া হয়। অথচ সকল কল্যাণাকল্যাণের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ভিনু অন্য

কেউ নয়। অন্যদিকে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে বান্দাহ্'র সুগভীর সম্পর্ক কায়েম করার শামিল এবং তা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ নির্ভরশীলতা বিরোধীও বটে। এমনকি এ বিশ্বাসের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে প্রচুর ভয়েরও উদ্রেক ঘটে। বস্তুতঃ তা শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা ভিনু অন্য কিছু নয়।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

الطِّيَرَةُ شَوْكٌ – ثَلاَثاً – وَ مَا منَّا إلاَّ ... وَ لَكنَّ الله يُذْهبُهُ بالتَّوكُّل

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ১০১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১০ তিরমিথী, হাদীস ১৬১৪ ইব্লু মাজাহ, হাদীস ৩৬০৪ ত্বাহাগুয়ী/মুশ্কিলুল্ আসা-র, হাদীস ৭২৮, ১৭৪৭ ইব্লু হিব্বাল/মাগুয়ারিদ্, হাদীস ১৪২৭ হা-কিম : ১/১৭-১৮ বাগাগুয়ী, হাদীস ৩২৫৭ বায়হাকৃী : ৮/১৩৯ ত্বায়ালিসী, হাদীস ৩৫৬ আহ্মাদ্ : ১/৩৮৯, ৪৩৮, ৪৪০)

অর্থাৎ কুলক্ষণবোধ নিরেট শির্ক। নবী ﷺ এ কথাটি তিন বার বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ ﷺ বলেনঃ আমাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু এ ব্যাধিতে ভোগে থাকেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সত্যিকারের তাওয়াকুল থাকলে তা অতিসত্বর দূর হয়ে যায়।

আপনি যখন শরীয়ত সম্মত কোন কাজ করতে ইচ্ছে করবেন তখন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করেই শুরু করে দিন। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কুৎসিত রূপ দেখে অথবা কোন অরুচিকর বাক্য শুনে সে কাজ বন্ধ করে দিবেননা। যদি তা করেন তাহলে আপনি আপনার অজান্তেই শির্কে লিপ্ত হবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (<sub>রাফ্যিল্লান্ড্</sub> আন্ন্ড্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল 🕮 ইরশাদ করেনঃ مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِه فَقَدْ أَشْرَكَ ، قَالُوْا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلَــكَ؟ قَــالَ: أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ، وَ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ ، وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (खाइशाह: १/२२०)

অর্থাৎ যাকে কুলক্ষণবোধ নিজ প্রয়োজন মেটানো থেকে বিরত রেখেছে বস্তুতঃ সে শির্ক করলো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর কাফ্ফারা কি হতে পারে? রাসূল জ্ঞ বললেনঃ তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। তেমনিভাবে আপনার অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই এবং আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম্ সুলামী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🍇 কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ

وَ مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ ، فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ (सूर्जालसं, हाफ़ींत्र ७७१)

অর্থাৎ আমাদের অনেকেই কোন না কোন কিছু দেখে বা শুনে কুলক্ষণ বোধ করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এটি হচ্ছে মনের ওয়াস্ওয়াসা। অতএব তারা যেন এ কারণে কোন কাজ বন্ধ না করে।

তবে কোন ব্যক্তি কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিশ্রী রূপ দেখে তার মধ্যে কোন অকল্যাণ রয়েছে বলে ধারণা করলে তার এ অমূলক ধারণার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি সরূপ তার কোন ক্ষতি হতে পারে।

হ্যরত আনাস্ ্রু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল ﷺ ইরশাদ করেনঃ । ﴿ طَيْرَةَ ، وَ الطِّيْرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ ، وَ إِنْ يَكُ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الدَّارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْمَرْأَةِ (ইব্রু হিকানে, হাদীস ৬০৯০)

অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে অলক্ষণ শাস্তি সরূপ ওর পক্ষে হতে পারে যে শরীয়ত বিরোধীভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে অলক্ষুনে ভাবলো। শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যিকারার্থে যদি কোন বস্তুর মাঝে অকল্যাণ নিহিত থাকতো তা হলে ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া ও স্ত্রীমহিলাদের মধ্যে তা থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর একান্ত ইচ্ছায় কোন না কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে অকল্যাণ নিহিত রাখেন যা একান্তভাবেই তাঁরই ইচ্ছায় উহার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিছু না কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারে। এরপরও শুরু থেকেই সতর্কতামূলক পদ্থায় সে ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হলে তা থেকে তিনি বান্দাহ্কে নিশ্চয়ই নিম্কৃতি দিবেন ইন্শা আল্লাহ্। তারপরও কোন অকল্যাণ ঘটে গেলে তা তাক্বদীরে ছিলো বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ কারণেই নবী ﷺ কেউ কোন নতুন বিবাহ করলে অথবা কোন নতুন গোলাম বা পশু খরিদ করলে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রাপ্তি ও তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যে সে ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হতে আদেশ করেছেন।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (<sub>রাধিয়াল্লান্ড্ আন্ত্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ، أَوِ اشْتَرَى خَادِماً ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَ إِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بَذَرْوَةٍ سَنَامِهِ ، وَ لْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৬০ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১৯৪৫ হা-কিম : ২/১৮৫ বায়হাকী, হাদীস ৭/১৪৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ বিবাহ করলে অথবা নতুন গোলাম খরিদ করলে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এর ও এর মধ্যে নিহিত সকল কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাই এর ও এর মধ্যে নিহিত সকল অকল্যাণ থেকে। তেমনিভাবে কোন উট কিনলে উহার কুজ্ব পৃষ্ঠশৃঙ্গ ধরে অনুরূপ বলবে।

তবে দীর্ঘ প্রয়োজনীয় কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি (ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া ও স্ত্রীমহিলা ইত্যাদি) বিরক্তি এসে গেলে তা প্রত্যাখ্যান বা বদলানো জায়িয। যাতে করে সর্গন্নিষ্ট ব্যক্তির ঈমানটুকু শির্কমুক্ত থাকে এবং শরীয়ত অসম্মত কুলক্ষণবোধের দরুন তার উপর শাস্তি সরূপ কোন অকল্যাণ আপতিত না হয়।

হ্যরত আনাস্ বিনৃ মালিক 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ الله! إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارِ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَــدَدُنَا ، وَ كَثِيْـــرٌ فِيْهَـــا أَمُوالُنَا، فَتَحَوَّلُنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى ، فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا ، وَ قَلَّتْ فِيْهَا أَمُوالُنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৯২৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা ইতিপূর্বে একটি ঘরে বসবাস করতাম। তখন আমাদের জনসংখ্যা বেশি ছিলো এবং সম্পদও বেশি। অতঃপর আমরা আরেকটি ঘরে বসবাস শুরু করলাম। এখন আমাদের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং সম্পদও। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ ঘরটি ছেডে দাও। কারণ, তা নিন্দনীয়।

তবে কোন উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু দেখে অথবা কোন ভালো কথা শুনে যে কোন কল্যাণের আশা করা বা সুলক্ষণ ভাবা শরীয়ত বিরোধী নয়। কারণ, এতে করে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভালো ধারণা জন্মে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। এমনকি সে কল্যাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদগ্র মানসিকতা তৈরি হয়। এ কারণেই রাসূল ﷺ কোন ভালো কথা বা শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করতেন এবং তা তাঁর পছন্দনীয় অভ্যাসও ছিলো বটে।

হ্যরত আনাস্ এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাস্ল এ ইরশাদ করেনঃ

র্ম বুলির নির্মান করেনঃ

(বুখারা, হাদীস ৫৭৫৬, ৫৭৭৬ মুসলির, হাদীস ২২২৪ তিরমিয়া, হাদীস ১৬১৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১৬ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ৩৬০৩ বায়হাকা: ৮/১৩৯ ত্বায়ালিসা, হাদীস ১৯৬১ আহ্মাদ্: ৩/১১৮,১৩০,১৭৩,২৭৫ ২৭৬ ইব্রু আবী শাইবাহ:৯/৪১)

অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। তবে সুলক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়। সাহাবারা বললেনঃ সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বললেনঃ ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🍇 ইরশাদ করেনঃ

لاَ طِيَرَةَ ، وَ خَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالُوْا: وَ مَا الْفَأْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَــالَ: الْكَلِمَــةُ الصَّالَحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫৪, ৫৭৫৫ মুসলিম, হাদীস ২২২৩) অর্থাৎ কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। তবে সুলক্ষণই হচ্ছে সর্বোত্তম। সাহাবারা বললেনঃ সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বললেনঃ ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা।

যাদের মধ্যে কুলক্ষণবোধ নামক ব্যাধি বলতে কিছুই নেই বরং তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার উপর চরম নির্ভরশীলতা একমাত্র তারাই পরকালে বিনা হিসেবে জানাতে প্রবেশ করবে।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাফ্যাল্লাহ্ আন্হ্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🍇 ইরশাদ করেনঃ فَقَيْلَ لِيْ: هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِــسَابِ وَلاَ عَذَابِ ... قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْقُوْنَ ، وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ ، وَلاَ يَتَطَيَّــرُوْنَ ، وَعَلَّـــي رَبِّهِمْ يَّتَوَكَّلُوْنَ

(तुशाती, राषीत ৫৭৫২ सुत्रनिस, राषीत ২২০)

অর্থাৎ অতঃপর আমাকে বলা হলোঃ এরা আপনার উন্মত। তাদের সাথে রয়েছে সত্তর হাজার মানুষ যারা বিনা শান্তি ও বিনা হিসেবে জানাতে প্রবেশ করবে। তারা ওরা যারা কখনো নিজেও ঝাঁড় ফুঁক করেনি এবং অন্যকে দিয়েও করায়নি। কোনভাবেই কখনো কোন কিছুকে অলক্ষুনে ভাবেনি। বরং তারা শুধুমাত্র নিজ প্রভুর উপর চরম নির্ভরশীল রয়েছে। অন্য কারোর উপর নয়।

## ১১. অসিলা ধরার শির্কঃ

অসিলা ধরার শির্ক বলতে যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল অথবা যে কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন না করে শরীয়ত অসম্মত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়।

### অসিলার প্রকারভেদঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে অসিলা দু' প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

### ১. শরীয়ত সম্মত অসিলাঃ

শরীয়ত সম্মত অসিলা বলতে সে সকল বস্তুকে বুঝানো হয় যে গুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। যে গুলো নিম্মরাপঃ

ক. আল্লাহ্ তা'আলার সকল নাম অথবা যে কোন বিশেষ নামের অসিলা ধরা।

#### আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ، وَ ذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْـــمَآئِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

#### (আ'রাফ:১৮০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দর নাম রয়েছে যেগুলোকে মাধ্যম বানিয়ে তোমরা তাঁর নিকট দো'আ করতে পারো। তোমরা ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নামকে বিকৃত করে। অতিসত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে।

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ 🐟 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 এভাবে দো'আ করেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكُمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِـه نَفْـسَكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كَتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْسِبِ عَلْمَتُهُ أَحَداً مِنْ خَلْقَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كَتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمَ الْغَيْسِبِ عَلْمَتُهُ أَكْرِيْ وَ نُورَ صَـدْرِيْ وَ جَـكَا عَرْنِسِيْ وَنَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَ نُورَ صَـدْرِيْ وَ جَـكَا عَرْنِسِيْ

### (আহ্মাদ্ : ১/৩৯১)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার বান্দাহ্ এবং আপনার বান্দাহ্ ও বান্দির সন্তান। আমার ভাগ্য আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার আদেশ অবশ্যই কার্যকর এবং আপনার ফায়সালা আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইনসাফপূর্ণ। আপনার সকল নামের অসিলায় যা আপনি নিজের জন্য চয়ন করেছেন অথবা যা আপনি নিজ মাখলুকের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যা আপনি আপনার গায়েবী ইল্মে সংরক্ষণ করেছেন আপনার এ সকল নামের অসিলায় আমি আপনার

নিকট এ আবেদন করছি যে, আপনি কোর'আন মাজীদকে আমার অন্তরের সজীবতা, আমার বুকের নূর এবং আমার সকল চিন্তা ও ভাবনা দূরীকরণের সহায়ক বানাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কোন নামের অসিলা ধরার মানে, আপনি যে জাতীয় আবেদন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করতে চান সে জাতীয় আল্লাহ্ তা'আলার কোন একটি গুণবাচক নামের অসিলা ধরবেন। যেমনঃ আপনার কোন অনুগ্রহের প্রয়োজন হলে আপনি বলবেনঃ

### يَا رَحيْمُ ارْحَمْنيْ

অর্থাৎ হে দয়ালু! আপনি আমার উপর দয়া করুন।

হ্যরত আবু বকর 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 আমাকে নামাযের মধ্যে এ দো'আটি পড়ার আদেশ করেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً ، وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفرَةً منْ عنْدكَ ، وَ ارْحَمْنيْ ، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(বুখারী, হাদীস ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮ মুসলিম, হাদীস ২৭০৫)
অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর প্রচুর যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া
আমার গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি নিজ দয়ায় আমার
সকল গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং আপনি আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই
আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

উক্ত দো'আর শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণবাচক নাম তথা "গাফ্র" ও "রাহীম" এর অসিলা ধরা হয়েছে।

### খ. আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন গুণের অসিলা ধরাঃ

সকল গুণের অসিলা ধরা । য়েমনঃ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بصفاتكَ الْعُلَى أَنْ تَغْفَر لَيْ ذُنُوبي إِنَّا اللَّهُمَّ اللَّهِ أَسْأَلُكَ بصفاتك الْعُلَى أَنْ تَغْفَر لَيْ ذُنُوبي إِنَّا اللَّهُمَ اللَّهُ ا

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার সকল গুণের অসিলা ধরে এ প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার সকল গুনাহু ক্ষমা করে দিবেন।

কোন বিশেষ গুণের অসিলা ধরা। য়েমনঃ

হ্যরত 'উসমান বিন্ আবুল্ 'আস্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল 🕮 কে পুরাতন একটি ব্যথার কথা জানালে রাসূল 🅮 তাঁকে ব্যথার জায়গায় হাত রেখে সাত বার নিমোক্ত দো'আ পড়তে বলেনঃ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর কুদরতের অসিলায় প্রাপ্ত ও আশঙ্কিত সকল ব্যথা হতে তাঁর আশ্রয় কামনা করছি।

উক্ত দো'আয় আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও তাঁর বিশেষ গুণ "কুদরত" এর অসিলা ধরা হয়েছে।

### গ. আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন কাজের অসিলা ধরাঃ

হ্যরত কা'ব বিন্ 'উজ্রাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল 🍇 কে তাঁর উপর দুরূদ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাদেরকে এভাবে দুরূদ পড়া শিক্ষা দেনঃ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجَيْدٌ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৭০ মুসলিম, হাদীস ৪০৬)
অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ 🕮 ও তাঁর
পরিবারবর্তার উপর যেমনিভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম 🕮
ও তাঁর পরিবারবর্তার উপর।

উক্ত দুরূদে ইব্রাহীম 🕮 ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণের অসিলা ধরা হয়েছে।

# ঘ. আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমানের অসিলা ধরাঃ

যেমন বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِيْمَانِيْ بِكَ وَ بِرَسُوْلِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার ও আপনার রাসূলের উপর ঈমানের অসিলায় আপনার নিকট এ প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُونُلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْـــرُ الرَّاحَمَيْنَ ﴾

(ब्रु'क्षिनून : ১०৯)

অর্থাৎ আমার বান্দাহ্দের এক দল এমন ছিলো যে, তারা বলতোঃ হে আমাদের প্রভূ! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ। উক্ত আয়াতে ঈমানের অসিলা ধরা হয়েছে।

ঙ. নিজের দীনতা, অক্ষমতা ও প্রয়োজন উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করাঃ

যেমন বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُطْعِمَنيْ وَ أَنَا الْفَقِيْرُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট খাদ্য কামনা করছি। আমি আপনার মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 🕮 সম্পর্কে বলেনঃ

## ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾ ( কু।সাস্ : ২৪)

অর্থাৎ অতঃপর মৃসা 🕮 বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি উহার কাঙ্গাল।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া 🕮 সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ، وَ لَمْ أَكُنْ بِـــدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾

### (भातरायाः ८)

অর্থাৎ তিনি বললেনঃ হে আমার প্রভূ! আমার অস্থি শীর্ণ প্রায় এবং আমার মাথা বার্ধক্যের দরুন শুদ্রোজ্জ্বল। হে আমার প্রভূ! এরপরও আমার আস্থা এতটুকু যে, আপনার নিকট দো'আ করে কখনো আমি ব্যর্থ হইনি।

### চ. জীবিত কোন নেক বান্দাহ্'র দো'আর অসিলা ধরাঃ

যেমনঃ রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবারা যে কোন সমস্যায় তাঁর দো'আ কামনা করতেন।

হ্যরত আনাস্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النّبِيُّ اللهِّ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَة ، فَقَامَ النّاسُ فَصَاحُواْ ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَ احْمَرَّتِ الشَّجَرُ ، وَ هَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللهَ يَسْقَنَا ، فَقَالَ: اللّهُمَّ اسْقَنَا ، مَرَّتَيْنِ ، وَايْمُ الله! مَا نَرَى فِيْ اَلسَّمَاء قَزَعَةً مِنْ سَحَاب ، فَنشَأَتْ سَحَابةٌ وَ أَمْطَرَتْ ، وَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبِر فَصَلَّى ، فَلَمَّا الْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطرُ إِلَى مِن الْمَنْبِر فَصَلَّى ، فَلَمَّا الْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطرُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةٌ ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَ إِنَّهَا لَفِيْ مِثْلِ الإِكْلِيْلِ (तुशाती, हार्लीत ১०২১ बुर्तालंब, हार्लीत ৮৯৭)

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ 🕮 জুমার দিন জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় লোকেরা চিৎকার করে দাঁড়িয়ে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! বহু দিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, গাছগুলো লালচে হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মরে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। তখন রাসূল 🕮 দু' বার এ দো'আ করলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহ্'র কসম! ইতিপূর্বে আমরা আকাশে সামান্যটুকু মেঘও দেখতে পাইনি। কিন্তু রাসূল 🎄 এর দো'আর সাথে সাথে হঠাৎ কোথা হতে এক টুকরো মেঘ এসে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষালো। অতঃপর রাসূল 🕮 মিশ্বার থেকে নেমে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হওয়ার পর হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিরতিহীন বৃষ্টি হলো। এ জুমা বারেও যখন নবী 🕮 খুতবা দিতে দাঁড়ালেন তখন লোকেরা চিৎকার দিয়ে বললোঃ ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেলো, পথ-ঘাট ডুবে গেলো। অতএব আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করুন, যেন তিনি বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী 🕮 মুচকি হেসে বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর নয়। বর্ণনাকারী বলেনঃ মদীনা হতে মেঘ একদম কেটে গেলো এবং উহার আশপাশে বর্ষাতে লাগলো। মদীনাতে আর একটি বৃষ্টির ফোঁটাও পড়েনি। এমনকি মদীনাকে দেখে মনে হলো, তাজ পরা এক ফরসা নগরী।

অনুরপভাবে নবী ﷺ যখন সাহাবাদেরকে এ বলে হাদীস শুনালেন যে, আমার উন্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে তখন 'উক্কাশা বিন্ মিহু'সান ﷺ রাসূল ﷺ কে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

> اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ (तूशाती, टाफ़ींत्र ৫৭৫২ ब्रूत्रलिक्ष, टाफ़ींत ২২০)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আল্লাহ্'র দরবারে দো'আ করুন, আমি যেন তাদের একজন হই। রাসূল 🕮 বললেনঃ তুমি তাদেরই একজন।

তবে এ কথা ভালোভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তে কোন মৃত ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা জায়েয নেই। কারণ, সে মৃত। সে আপনার জন্য কিছুই করতে পারবে না। এ কারণেই হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব 🐗 এর খিলাফতকালে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সাহাবারা রাসূল 🕮 এর কবরে গিয়ে তাঁর দো'আ কামনা না করে বরং তাঁর চাচা 'আব্বাস্ 🐗 এর দো'আ কামনা করেন।

হ্যরত আনাস্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيَّنَا فَتَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيَّنَا فَتَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيَّنَا فَقَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيَّنَا فَقَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيَّنَا فَقَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَهِمَّ نَبِيِّنَا

### (বুখারী, হাদীস ১০১০, ৩৭১০)

অর্থাৎ মদীনায় কোন অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হ্যরত 'উমর বিন্ খাত্তাব রাসূল ఈ এর চাচা হ্যরত 'আব্বাস্ ఈ এর দো'আর অসিলা ধরে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন। তিনি দো'আ করতে গিয়ে বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট আপনার নবীর দো'আর অসিলা ধরলে আপনি তখন আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেন। এখন আপনার নিকট আপনার নবীর চাচার দো'আর অসিলা ধরছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। অতঃপর তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হতো।

উক্ত হাদীস আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন সম্মানজনক ব্যক্তির অস্তিত্বের অসিলা ধরা অথবা কোন মৃত মহান ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা নাজায়িয হওয়া প্রমাণ করে। তা না হলে হযরত 'উমর বিন্ খান্তাব 🐇 কর্তৃক রাসূল 🎉 এর চাচা হযরত 'আববাস্ 🕸 এর দো'আর অসিলা ধরে বৃষ্টির জন্য দো'আ করার কোন মানে হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হযরত 'আব্বাস্ ॐ এর সম্মান কোনোভাবেই রাসূল ॐ এর সম্মানের উধের্ব নয়।

### ছ. যে কোন নেক আমলের অসিলা ধরাঃ

হ্যরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (<sub>রাথিয়াল্লাহ্ আন্হ্রমা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসুল 🕮 কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

الْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْط مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّى أَوْرًا الْمَبِيْتَ إِلَى غَارِ فَلَـَحُلُوهُ ، فَالْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذه الصَّحْرَة إِلاَّ أَنْ تَدْعُوْا الله بصالح أَعْمَالُكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ ليْ أَبُوان شَيْخَان كَبِيْرَان ، و كُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَّ لاَ مَالاً ، فَتَأَى بِيْ فِي طَلَب شَيْء يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَاما ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا ، فَوَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا ، فَوَكَبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا ، فَوَجَدَّتُهُمَا اللهُمَّ عَلَيْ فَلْ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً ، فَلَمْ عَبُوقَهُمَا ، اللّهُمَّ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتَيْقَظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَا ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ ، فَالْقَرَجُ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُو جَ

و قَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي ، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ ، فَجَاءَتْنِيْ فَأَعْطَيْتُهَا عَشْرِيْنَ وَ مِنْةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُحَلِّيَ بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّه ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَ هِي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَ تَرَكْتُ الذَّهَبَ الذَي الْوَقُوعِ عَلَيْهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلَتُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فَيْهِ ، فَانْفَرَجْتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا

وَ قَالَ النَّالَثُ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحد، تَوَكَ الَّذِيْ لَهُ وَ ذَهَبَ ، فَشَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُوَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِيْ بَغْلَدُ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ ذَهَبَ ، فَقَمْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ ، مِنَ اللَّهِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الرَّقِيْقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! لاَ تَسْتَهْزِئْ بِيْ ، فَقُلْتُ : إِنِّيْ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِيْ ، فَقُلْتُ : إِنِّيْ لاَ أَسْتَهْزِئْ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ ، فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْسَتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْسَهُ ، فَانْفَرَجَسَتِ السَصَّخْرَةُ ، فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْسَهُ ، فَانْفَرَجَسَتِ السَصَّخْرَةُ ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

(तूशाती, राष्ट्रीय २२১৫, २२१२ सूत्रलिस, राष्ट्रीय २१८७) অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের তিন ব্যক্তি সফরে বের হলো। পথিমধ্যে তারা রাত্রি যাপনের জন্য এক গিরি গুহায় অবস্থান নিলো। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে এক প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে এসে তাদের গিরি গুহার মুখ বন্ধ করে দিলো। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলো যে, নিশ্চয়ই তোমরা নিজ নেক আমলের অসিলা ধরে দো'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ জগদ্দল পাথর হতে মুক্তি দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বললোঃ হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলো। আর আমি তাদেরকে সন্ধ্যার পানীয় পান না করিয়ে নিজ স্ত্রী পরিজনকে পান করাতাম না। একদা আমি কোন এক প্রয়োজনে বহু দূর চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম আমার মাতা-পিতা ঘুমিয়ে গেছে। অতঃপর আমি তাদের জন্য সন্ধ্যার পানীয় তথা দুধ দোহালাম। কিন্তু তারা ঘুমিয়ে রয়েছে বলে আমি তাদেরকে তা পান করাতে পারিনি। অন্য দিকে তাদেরকে তা পান না করিয়ে নিজ স্ত্রী পরিজনকে পান করানো আমার একেবারেই অপছন্দ। তাই আমি তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। অতঃপর তারা ঘুম থেকে জেগে দুধ পান করলো। হে আল্লাহ! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদ্দল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি একটু করে সরে গেলো। কিন্তু তারা এতটুকুতে গুহা থেকে বের হতে পারলোনা।

অপর জন বললাঃ হে আল্লাহ্! আমার একটি চাচাতো বোন ছিলো যাকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। অতঃপর আমি তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইলে সে তা করতে অস্বীকার করে। তবে হঠাৎ সে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমার নিকট সাহায্য কামনা করলে আমি তাকে ১২০ দীনার দেই ব্যভিচার করার শর্তে। এতে সে রাজি হলো। অতএব আমি যখন শর্তানুযায়ী ব্যভিচারে উদ্যত হলাম তখন সে আমাকে বললাঃ আমি তোমাকে শরীয়ত সম্মত অধিকার ছাড়া আমার সতীত্ব নষ্ট করতে দেবো না। তখন আমি তার সঙ্গে ব্যভিচার করতে কুষ্ঠাবোধ করলাম। অতএব আমি তাকে এমতাবস্থায় ছেড়ে আসলাম। অথচ আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। এমনকি আমি তার কাছ থেকে টাকাগুলোও ফেরত নিলাম না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি একটু করে সরে গেলো। কিন্তু তারা এতটুকুতে গুহা থেকে বের হতে পারলোনা।

তৃতীয় জন বললােঃ হে আল্লাহ্! আমি কােন এক কাজের জন্য কয়েক জন দিন মজুর নিয়েছিলাম এবং তাদের সবাইকে দিন শেষে নির্ধারিত দিন মজুরি দিয়ে দিয়েছি। তবে তাদের একজন মজুরি না নিয়ে চলে গেলাে। অতঃপর আমি তার মজুরিটুকু লাভজনক খাতে খাটালে সম্পদ প্রচুর বেড়ে যায়। কিছুদিন পর সে আমার নিকট এসে বললােঃ হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! আমার মজুরি দিয়ে দাও। আমি তাকে বললামঃ তুমি উট, গরু, ছাগল, গোলাম যাই দেখতে পাচেছা সবই তােমার মজুরি। সে বললােঃ হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করাে না। আমি বললামঃ আমি তােমার সাথে এতটুকুও

উপহাস করছি না। অতঃপর সে সবগুলো পশু হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। একটি পশুও ছেড়ে যায়নি। হে আল্লাহ্! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদ্দল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেলো এবং তারা গুহা থেকে সুস্থভাবে বের হয়ে পথ চলতে শুরু করলো।

## ২. শরীয়ত বিরোধী অসিলাঃ

শরীয়ত বিরোধী অসিলা বলতে ও সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানো হয় যে গুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত নয়। যে গুলো নিম্নরূপঃ

#### ক. কোন সম্মানিত ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরাঃ

যেমনঃ নবী 🕮 এর অসিলা ধরে এভাবে দো'আ করা,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ أَنْ تُدْخلَنيْ جَنَّتَكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নবীর মর্যাদার অসিলায় আপনার জান্লাত কামনা করছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে কোন মৃত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা শুধু তাঁরই কাজে আসবে। অন্যের কাজে নয়। জীবিত ব্যক্তির কাজে আসবে শুধু তারই আমল ও প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা।

তবে এমন বলা যেতে পারে,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِإِيْمَانِيْ بَرَسُوْلِكَ وَ اتَّبَاعِيْ لِسُنَّتِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ صَوْالَا وَمَالِيَّةُ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِيْمَانِيْ بَرَسُوْلِكَ وَ اتَّبَاعِيْ لِسُنَّتِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ مَعْفِرَ لِيْ مَعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ اللهِ مَعْفِرَ اللهِ مَعْفِرَ اللهِ مَعْفِرَ اللهِ مَعْفِرَ لِيْ فَكُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ فُكُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ فُكُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ فُكُوبِيْ مِعْفِرَ لِينَ مَعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ لِي مُعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ مَعْفِرَ لِي فُكُوبِيْ مَعْفِرَ لِي مُعْفِرَ لِي مُعْفِرَ لِي فُكُوبِيْ مِعْفِرَ لِي فُكُوبِي مَعْفِرَ لِي فُكُوبِي مَعْفِرَ لِي فُكُوبِي مُعْفِرَ لِيْ ذُنُوبِي مَعْفِرَ لِي فُكُوبِي مِعْفِرَ لِي فُكُوبِي مِنْ اللهُ مُعْفِي مُعْفِرَ لِي فُكُوبِي مِعْفِي مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُعْفِي مُعْفِي مُعْفِي مُعْفِي اللهُ مُعْفِي اللهُ مُعْفِي مُعْفِي اللهُ مُعْفِي اللهُ مُعْفِي مُعْفِي اللهُ مُعْفِي اللهُ مُنْ اللهُ لِيْ فُكُمْ لِي اللهُ مُعْفِي مُنْ مُولِي اللهُ اللهُ مُعْفِي اللهُ مُنْ أَنْ مُعْفِي مُنْ أَنْ وَمُعْفِي اللهُ مُعْفِي اللهُ مُنْ اللهُ مُعْفِي اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ أَعْفِي اللهُ مُنْفِي مُعْفِي مُعْفِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُعْفِي مُعْفِي مُعْفِي اللهُ مُعْفِي اللهُ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُنْفِي مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُنْ مُنْ مُنْ مُعْفِي مُنْ مُنْ مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْفِي مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْفِرَ لِي مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُنْ مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُعْفِي مُنْ مُنْ مُنْ مُعْفِي مُعْفِي مُن مُعْفِي مُعْمِلِي مُعْفِي مُعْمِي مُعْمِلِ مُعْفِي مُعْفِي مُعْمِلِمُ مُعْمِي مُعْفِي مُعْمِلِمُو

কেউ কেউ ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরা জায়িয় হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত

প্রমাণগুলো উল্লেখ করে থাকে। যা নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ ابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُواْ فِيْ سَــبِيْلِهِ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾

(মা'য়িদাহ: ৩৫)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। তাঁর সানিখ্য (তাঁর আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে) অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। আশাতো, তোমরা সফলকাম হবে।

পীর পূজারীরা বলে থাকেঃ উক্ত আয়াতে অসিলা বলতে পীর বুযুর্গদেরকেই বুঝানো হচ্ছে। অতএব তাদের নিকট বায়'আত হতে হবে। তাদের অসিলা ধরতে হবে।

মূলতঃ উক্ত আয়াতে অসিলা বলতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং নেক আমলকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে ঈমান ও নেক আমলকে জানাত পাওয়ার একান্ত মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য কিছুকে নয়। অতএব আমাদেরকে উক্ত আয়াতের অসিলা শব্দ থেকে ঈমান ও নেক আমলই বুঝতে হবে। অন্য কিছু নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَآئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ وَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَوْلاَقِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই জান্নাতী। তম্মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ، وَ أَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمِهُ ، أُولَآئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾

(হূদ্ : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। অনুরূপ যারা একান্তভাবে নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হয়েছে। তারাই জান্নাতী। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে জান্নাতুল্ ফিরদাউস হবে তাদের আপ্যায়ন।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ সূতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে একান্ত ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

উক্ত আয়াতসমূহ বিবেচনা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অসিলা বলতে আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলকেই বুঝিয়েছেন। কোন পীর-বুযুর্গকে নয়। তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও হাদীসের মধ্যে ঈমান ও নেক আমলকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন। হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: دُلِّنِيْ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَ تُقَيْمُ السِصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَ ـــَةَ ، وَ تُسؤدِّيْ الزَّكَ اةَ الْمَفْرُو ْضَةَ، وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ ، قَالَ: وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَـــذَا ، فَلَمَّ وَلَى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُ ــرْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُ ــرْ إِلَى مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُ ــرْ إِلَى هَذَا

#### (বুখারী, হাদীস ১৩৯৭)

অর্থাৎ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিক্ষা দিন যা করলে আমি জানাতে প্রবেশ করতে পারবো। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ফরয নামায প্রতিষ্ঠা ও ফরয যাকাত আদায় করবে। রমযান মাসের রোযা পালন করবে। গ্রাম্য ব্যক্তিটি বললাঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এর চাইতে এতটুকুও বেশি করবো না। ব্যক্তিটি যখন এ কথা বলে ফিরে যাচ্ছিলো তখন নবী ﷺ বললেনঃ যার মনে চায় জানাতী লোক দেখতে সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

হ্যরত আবু আইয়ূব আন্সারী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: دُلِّنِيْ عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ ، يُدُنْيْنِيْ مِنَ الْجَنَّـة وَيُيَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ به شَيْئًا ، وَ تُقَيْمُ الصَّلاَةَ ، وَ تُوْتِيْ النَّاكِأَةَ ، وَ تُقَيْمُ الصَّلاَةَ ، وَ تُوْتِيْ النَّاكَاةَ ، وَ تَقَيْمُ الصَّلاَةَ ، وَ تُوْتِيْ النَّهِ اللهِ اللهِ

(মুসলিম, হাদীস ১৩)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিক্ষা দিন যা করলে আমি জানাতের অতি নিকটবর্তী হবো এবং জাহানাম থেকে বহু দূরে সরে যাবো। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। আত্মীয়তা রক্ষা করবে। লোকটি যখন ফিরে গেলো তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সে যদি আদিষ্ট কর্মগুলো ভালোভাবে আদায় করে তাহলে সে জানাতে যাবে।

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অসিলার আয়াতে অসিলা বলতে ঈমান ও নেক আমলকেই বুঝিয়েছেন। পীর-বুযুর্গ জাতীয় অন্য কিছুকে নয়।

২. তারা বলে থাকেঃ হ্যরত আদম আ জানাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানাত থেকে বের করে দেন। তখন তিনি "মুহাম্মাদ" নামের অসিলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

উক্ত হাদীস সকল হাদীস গবেষকের ঐকমত্যে একেবারেই জাল ও বানোয়াট। কোনভাবেই তা বিশুদ্ধ নয়।

৩. তারা বলে থাকেঃ জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী 

এর নিকট এসে তাঁকে 
উদ্দেশ্য করে বললােঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার 
নিকট দাে'আ করুন, যেন তিনি আমাকে ভালাে করে দেন। তখন রাসূল

এই বললেনঃ

إِنْ شَئْتَ دَعَوْتُ ، وَ إِنْ شَئْتَ صَبَرْتَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ: فَادْعُهُ ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتُوصَّأً ، فَيُحْسَنَ وُضُوْءَهُ ، وَ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء: اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْـــأَلُكَ

وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ ؛ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّد —َنِيِّ الرَّحْمَةِ— ؛ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِـــيْ حَاجَتيْ هَذِهِ ؛ لِتُقْضَى لِيْ ، اللَّهُمَّ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ

(তির্মিয়ী, হাদীস ৩৫৭৮ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১৪০৪)

অর্থাৎ তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দো'আ করতে পারি। আর যদি তুমি চাও ধৈর্য ধরবে তাহলে সেটি হবে তোমার জন্য খুবই উত্তম। সেবললাঃ আপনি আমার জন্য দো'আ করে দিন। তখন রাসূল ﷺ তাকে ভালোভাবে ওযু করে এ দো'আ করার পরামর্শ দেন। যার অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট কামনা করছি এবং আপনার দয়ালু নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দো'আর অসিলায় আপনার নিকট কাকুতি-মিনতি করছি। আমার প্রভুর নিকট আমি রাসূল ﷺ এর দো'আর অসিলায় আমার প্রয়োজন প্রপের জন্য কাতর অনুনয় করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ বা দো'আ কবল করুন।

মূলতঃ উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ এর দো'আর অসিলা ধরা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি সন্তার নয়। তা না হলে রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁর দো'আ চাওয়ার কোন মানে হয়না। কারণ, রাসূল ﷺ এর ব্যক্তি সন্তার অসিলা তাঁর অনুপস্থিতিতেও দেয়া যেতে পারে। তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। উপরস্তু রাসূল ﷺ তার জন্য দো'আ করার ওয়াদা দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তি সন্তার অসিলা যথেষ্ট হলে তিনি কখনো তার জন্য দো'আ করার ওয়াদা করতেন না। তেমনিভাবে সেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর দো'আ কবুল হওয়ার মিনতি জানাতো না। কারণ, রাসূল ﷺ এর ব্যক্তি সন্তার অসিলাই তখন তার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

এ ছাড়াও নবী ﷺ তাঁর পুরো জীবদ্দশায় নিজ দো'আর মধ্যে কখনো তিনি হ্যরত ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা বা অন্যান্য কোন সম্মানিত নবীর অসিলা ধরেননি। তেমনিভাবে সাহাবাদের কেউ নিজ দো'আয় কখনো রাসুল ﷺ এর

ব্যক্তি সন্তার অসিলা ধরেননি অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁর মাধ্যমে কারোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করাননি। খি. কোন মৃত ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা ঃ

যেমনঃ রাসূল ﷺ এর কবরের পাশে গিয়ে বলাঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করুন, আমি য়েন অতিসত্বর ধনী হয়ে যাই। কারণ, কোন ব্যক্তির ইন্তেকালের পর সে কোন ধরনের ইবাদাত করতে পারে না। এ কারণেই সাহাবারা রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর তাঁর দো'আর অসিলা না ধরে হ্যরত 'আব্বাস্ ﷺ এর দো'আর অসিলা ধরেছেন।

একদা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহ্লাহ) জনৈক ব্যক্তিকে কবরস্থানের পালে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন। সে বলছেঃ হে কবরবাসীরা! তোমরা কি জানো না আমি কয়েক মাস যাবৎ তোমাদের কবরের নিকট এসে তোমাদেরকে দিয়ে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্য দো'আ করাতে চাচ্ছি। তোমরা জানো কি জানোনা? ইমাম আবু হানীফা সাহেব তার এ কথা শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তারা তোমার কথার কোন উত্তর দেয়নি? সে বললোঃ না। তখন ইমাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

سُحْقاً لَكَ ، وَ تَرِبَتْ يَدَاكَ! كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَاداً لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ جَوَابِاً، وَ لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئاً ، وَ لاَ هَذِهِ الآيةَ:

﴿ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِيْ الْقُبُورِ ﴾ (कांछित : २२)

অর্থাৎ দূর হও এবং তোমার হস্তদ্বয় কর্দমাক্ত হোক! কিভাবে তুমি এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলছো যারা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়। যারা কোন কিছুর মালিক নয়। যারা কোন আওয়াজ শুনতে পায় না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন যার অর্থঃ হে নবী! আপনি কবরবাসীকে কিছু শুনাতে সক্ষম হবেন না।

(किंठावूट् ठाउरीमः स्कृतान किनानी)

গ. জীবিত কিংবা মৃত ওলী অথবা কোন মূর্তির ইবাদাতের অসিলা ধরাঃ

এটি জঘন্যতম শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ للَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ، وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُــــــُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبِ كَفَّارٌ ﴾

#### (যুমার : ৩)

অর্থাৎ জেনে রেখাে, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তাে এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেননা যে মিথ্যাবাদী ও কাফির।

# ১২. নামায ত্যাগের শির্কঃ

নামায ত্যাগের শির্ক বলতে নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে ইচ্ছাকৃত বা অলসতা বশত নিয়মিতভাবে দীর্ঘ দিন যাবৎ দৈনন্দিনের ফর্য নামায আদায় না করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ، فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ، أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ﴾ (अर्गिग्नाह : ২৩)

অর্থাৎ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ওর প্রতি যে নিজ খেয়াল-খুশিকে মা'বৃদ বানিয়েছে? জ্ঞানানুযায়ী না চলার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিদ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ ঢেলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য আর কে তাকে হিদায়াত দিতে পারে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

হ্যরত জাবির 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرِّكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (सूत्रिसिस, शाहींत्र ৮২)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কৃষ্ণরির মাঝে শুধু নামায না পড়াই পার্থক্য। অন্য কিছু নয়।

# ১৩. আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতোনা এমন বলার শির্কঃ

এ জাতীয় কথা বলা ছোট শির্ক।

श्यत्र 'आक्षूद्वार् विन् 'आक्षाम् (त्रायिश्वाव्या आत्र्या) (श्वर्क वर्ণिण णिनि वलनः قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَيْتَ ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِيْ لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدهُ

(আহ্মাদ্ : ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭ বুখারী/আদাবুল্
মুক্রাদ্, হাদীস ৭৮৩ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াপ্তমি প্রয়াল্লাইলাহ্,
হাদীস ৯৮৮ বায়হাকৃী : ৩/২১৭ তাবারানী/কাবীর, হাদীস
১৩০০৫, ১৩০০৬ আবু নু'আইম/হিল্ইয়াহ্ : ৪/৯৯)
অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী 🍇 কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা

এবং আপনি চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। তখন নবী কললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বানাচ্ছো? এমন কথা কখনো বলবে না। বরং বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না।

হ্যরত 'ভ্যাইফাহ্ 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ স্বপ্লের মধ্যে জনৈক মুসলমানের সাথে জনৈক ইন্ড্দী বা খ্রিষ্টানের সাক্ষাৎ হলে সে মুসলমানকে বললোঃ তোমরা তো উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় যদি তোমরা শির্ক না করতে। তোমরা বলে থাকোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং মুহাম্মদ 🍇 কাজটি চেয়েছে বলে হয়েছে। নতুবা হতোনা। নবী 🍇 কে ব্যাপারটি জানানো হলে তিনি বলেনঃ

أَمَا وَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ ، قُوْلُواْ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ (स्तू साञ्जार, राजित २५८৮ আर्साए : ७/७৯७)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি ব্যাপারটি জানতাম। তোমরা বলবেং আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ কাজটি চেয়েছেন বলে হয়েছে। নতুবা হতো না। কারণ, এবং (ওয়াও) শব্দটি সমকক্ষতা বুঝায় যা শির্ক। এর বিপরীতে অতঃপর (সুমা) শব্দটি কখনো সমকক্ষতা বুঝায় না। মানুষের মুখে এ জাতীয় আরো অনেক বাক্য প্রচলিত রয়েছে। য়েমনঃ "আল্লাহ্ এবং আপনি না থাকলে আমার অনেক সমস্যা হয়ে য়েতো"। "আমার জন্য শুধু আল্লাহ্ এবং আপনিই রয়েছেন"। "আমি আল্লাহ্ এবং আপনার উপর নির্ভরশীল"। "এটি আল্লাহ্ এবং আপনার পক্ষ হতে"। "এটি আল্লাহ্ এবং আপনার কন্য আকাশে আছেন আল্লাহ্ এবং জমিনে আছেন আপনি"।

# ১৪. আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়ার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম

#### খাওয়া ছোট শির্ক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি রাসুল 🕮 কে বলতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেনঃ

#### مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৫ তির্রমিয়ী, হাদীস ১৫৩৫ ইব্রু হিব্রান/মাওয়ারিদ, হাদীস ১১৭৭ হা'কিম : ১/১৮, ৫২ ৪/২৯৭ বায়হাকৃ : ১০/২৯ আন্ধুর রায্যাক : ৮/১৫৯২৬ তায়ালিসী, হাদীস ১৮৯৬ আহমাদ : ২/৩৪, ১২৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম খাবে সে মুশ্রিক হয়ে যাবে।

হ্যরত 'উমর 💩 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلَفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالَفاً ؛ فَلْيَحْلَفْ بِاللهِ أَوْ لَيَسْكُتْ (त्थार्ती, हार्सीत्र ६७१৯, ७५००, ७७८७ स्तूत्रित्तस, हासीत्र ५७८७ आर्त् फाउँफ, हासीत्र ७५८৯ ठितसियी, हासीत्र ५७७८ सालिक : ५/८४० फातासी : १/১৮৫ ताग्रहाकी : ১০/২৮ तागाठशी, हासीत्र ५८७५ छृ।शालित्री, हासीत्र ५৯ আह्साफ् : १/১১, ५१, ५८५ हसाइँफी, हासीत्र ७৮७)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি কসম খেতে চায় সে যেন আল্লাহ্'র কসম খায়। নত্বা সে যেন চুপ থাকে।

হযরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَحْلَفُواْ بِآبَائِكُمْ، وَ لاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَ لاَ بِالأَثْدَادِ، وَ لاَ تَحْلِفُواْ إِلاَّ بِــاللهِ، وَلاَ تَحْلَفُواْ بَاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادَقُونَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৪৮)

অর্থাৎ তোমরা পিতা-মাতার কসম খেয়ো না। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম খেয়ো না। তা যাই হোক না কেন। শুধু কসম খাবে আল্লাহ্ তা'আলার। তবে আল্লাহ্ তা'আলার কসম হতে হবে সত্যি সত্যি। মিথ্যা নয়।

হ্যরত বুরাইদাহ্ الله থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا ﴿ مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا ﴿ وَالْمَانَةِ الْمُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৫৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে সে আমার উম্মত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ ఉ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

> لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً (कृावांतानी/कार्वीत : هَ/४ के ० २)

অর্থাৎ আমার নিকট মিথ্যাভাবে আল্লাহ্'র কসম খাওয়া অনেক ভালো সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ ভিনু অন্যের কসম খাওয়া চাইতে।

আল্লাহ্ তা'আলা ভিনু অন্য কারোর কসম খেলে যা করতে হুয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ভিনু অন্য কারোর কসম খেলে কালিমায়ে তাওহীদ পড়ে নিবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلَفه: باللاَّتِ وَ الْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (तूथाती, हार्लीत ७७७० सूत्रलिस, हार्लीत ১७৪৭ আतू फाउँफ,

राष्ट्रीय ०२८१ ठित्रक्षियी, हाष्ट्रीय ১৫৪৫ ইব্রু মাজাহ, हाष्ट्रीय ২১২৬ বায়হাকী ১০/৩০ আহ্মাদ্ ২/৩০৯)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি "লাত" ও "'উয্যা" এর কসম খেলে সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।

হ্যরত সা'আদ বিন্ আবী ওয়াকাস ఉ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
حَلَفْتُ مَرَّةً بِاللاَّت وَالْغُزَّى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُلْ لاَ إِلاَّهَ إِلاَّ اللَّهِ اللهُ

(हॅत्तू हित्तान, हामींग ১১৭৮ আह्साम् : ১/১৮৩, ১৮৬-১৮৭ আतू हॅंगा'ला, हामींग १১৯, १७७ नाप्ताग्ञी/व्याल् हॅंगाउसू उशाल्लाहेनाह, हामींग ৯৮৯, ৯৯০)

অর্থাৎ আমি একদা "লাত" ও "'উয্যা" এর কসম খেয়েছিলাম। তখন নবী ক্স আমাকে বললেনঃ তৃমি বলোঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।

যেমনিভাবে রাসূল ﷺ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের কসম খেতে নিষেধ করেছেন তেমনিভাবে তিনি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেলে তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেতে উৎসাহিত করেছেন যাতে সে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের কসম খেতে বাধ্য না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাথিয়াল্লাহ্ আন্হ্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা নবী 🕮 জনৈক ব্যক্তিকে নিজের পিতার কসম খেতে দেখলে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

لاَ تَحْلفُواْ بِآبَائكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِـــاللهِ فَلْيَــــرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ الله

(ইব্ৰু মাজাহ্, হাদীস ২১৩১)

অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতার কসম খেরো না। কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেলে সে যেন সত্য কসম খায়। আর যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কসম খাওয়া হলো সে যেন সম্ভূষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়। যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কসম খাওয়ার পরও সে তা সম্ভূষ্টচিত্তে মেনে নেয় না তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যরত আবু হ্রাইরাহ্ ﴿ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﴿ ইরশাদ করেনঃ 
رَأَى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ: أَسَرَقْت؟ قَالَ: لاَ وَ اللَّـــذِيْ لاَ إِلاَهُ 
إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيْسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَ كَذَّبْتُ بَصَرِيْ 
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২১৫২)

অর্থাৎ হ্যরত ঈসা আ জনৈক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বললেনঃ তুমি কি চুরি করেছো? সে বললোঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার কসম যিনি এক ও একক। তখন হ্যরত ঈসা আ বললেনঃ আমি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে মেনে নিচ্ছি, তুমি সত্যই বলেছো আর আমি মিথ্যা দেখেছি।

# ১৫. যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শির্কঃ

যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়া ছোট শির্ক। কারণ, যে ব্যক্তি যুগ বা বাতাসকে গালি দেয় সে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করে যে, যুগ বা বাতাস এককভাবে কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। নতুবা যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার কোন মানে হয় না।

যুগ বা বাতাসকে দোষারোপ করার চরিত্র শুধু আজকের নয় বরং তা মঞ্চার মুশ্রিকদের মধ্যেও বর্তমান ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুশ্রিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

অর্থাৎ তারা (মুশ্রিকরা) বলেঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানে আমরা মরি ও বাঁচি এবং একমাত্র যুগই আমাদের ধ্বংস সাধন করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: يُؤْذِينِيْ الْبُنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيْ الأَمْرُ ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ (বুখারী, হাদীস ৪৮২৬, ৬১৮১, ৭৪৯১ মুসলিম, হাদীস ২২৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭৪ আহ্মাদ্ : ২/২৩৮ 'হমাইদী, হাদীস ১০৯৬ বায়হাকী : ৩/৩৬৫ ইব্রু হিব্রোন/ইহ্সান, হাদীস ৫৬৮৫ হা'কিম : ২/৪৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ আমিই যুগ নিয়ন্ত্রক। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতেই। আমার আদেশেই রাত-দিন সংঘটিত হয়।

হযরত উবাই বিন্ কা'ব 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسُبُوْا الرِّيْحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ؛ فَقُونُلُوْا: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَ خَيْرٍ مَا فِيْهَا، وَ خَيْرٍ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَ شَرِّ مَا فَيْهَا ، وَ شَرِّ مَا أُمرَتْ به

(বুখারী/আদাবুল মুফ্রাদ্, হাদীস ১৯ তিরমিয়ী, হাদীস ২২৫২ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়া৪মি ৪য়াল্লাইলাহ, হাদীস ৯৩৩-৯৩৬ ইব্নুস্ সুরী/আমালুল্ ইয়া৪মি ৪য়ালুাইলাহ, হাদীস ২৯৮ হা'কিম : ২/২৭২ আহ্মাদ্ : ৫/১২৩)

অর্থাৎ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তবে তোমরা কোন অসুবিধাকর পরিবেশ দেখলে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমরা এ বাতাসের কল্যাণ কামনা করি, এ বাতাসে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এ বাতাসকে যে কল্যাণের আদেশ করা হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এ বাতাসের অকল্যাণ হতে, এ বাতাসে যে অকল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এ বাতাসকে যে অকল্যাণের আদেশ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🚲 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسَنُّوْا الرِّيْحَ ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْعَذَابِ ، وَ لَكِنْ سَلُوْا الله منْ خَيْرِهَا ، وَ تَعَوَّذُوْا بَالله منْ شَرِّهَا

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৭২০, ৯০৬ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়া৪িম ৪য়ালুাইলাহ্, হাদীস ৯২৯, ৯৩১, ৯৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৭ ইব্লু মাজাহ্, हामीत्र ७१৯৫ हा किस : ८/२৮৫ हॅव्तू व्यावी गाहँवाह : ५०/२५७ व्याह्साम् : २/२৫०,२७৮,८०৯,८७७-८७१,৫১৮ व्यान्तृत ताय्याक : ५५/२०००८)

অর্থাৎ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ, তা আল্লাহ্'র রহমত। তবে তা কখনো রহমত নিয়ে আসে আবার কখনো আযাব। কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু দেখলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বাতাসের কল্যাণ এবং উহার অকল্যাণ হতে তাঁর আশ্রয় কামনা করবে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (<sub>রাষিয়াল্লাভ্ আন্ভ্মা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَلْعَنِ الرِّيْحَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ، وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْه

(তিরমিয়ী, হাদীস ১৯৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৮ ত্বাবারানী/কার্বীর : ১২/১২৭৫৭ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৯৮৮) অর্থাৎ বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। আর যে ব্যক্তি অভিশাপের অনুপযুক্ত বস্তুকে অভিশাপ দেয় সে অভিশাপ পুনরায় তার উপরই ফিরে আসে।

- যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার মধ্যে তিনটি অপকার রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ •
- ১. গালির অনুপযুক্ত বস্তুকে গালি দেয়া। কারণ, যুগ বা বাতাস আল্লাহ্'র সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহ্'র আদেশেই পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ওরা গালি খাওয়ার কোনভাবেই উপযুক্ত নয়।
- ২. ওদেরকে গালি দেয়া শির্ক। কারণ, য়ে ওদেরকে গালি দেয় সে অবশ্যই এমন মনে করে য়ে, ওরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছাড়া কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে।
- ওদেরকে গালি দেয়া মানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই গালি
   দেয়া। কারণ, তাঁর আদেশেই সবকিছু হয়ে থাকে।

# ১৬. কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতোনা" বলার শির্কঃ

এ জাতীয় কথা বলা তাকুদীরে অবিচল বিশ্বাস বিরোধী এবং ছোট শির্ক ও বটে। কারণ, কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এমন বলাঃ "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতো না" অথবা "যদি এমন না করতাম তাহলে এমন হতো না" এ কথাই প্রমাণ করে যে, বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও স্বেচ্ছায় নিজের লাভ বা ক্ষতি তথা যে কোন কাজ করতে পারে।

'উহ্নদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর অনাকাঞ্জ্লিত বিপদ নেমে আসলে তাদের মধ্যে যারা মুনাফিক তারা এ ব্যাপারে উপরোল্লিখিত উক্তি উচ্চারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নিন্দা করে বলেনঃ

﴿ يَقُوْلُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُـوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمْ ﴾ (आ'नि हेंश्जान : ১৫৪)

অর্থাৎ তারা বলেঃ যদি এ ব্যাপারে (যুদ্ধের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে) আমাদের কোন হাত থাকতো তাহলে আজ আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না। আপনি বলে দিনঃ যদি তোমরা আজ তোমাদের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের ব্যাপারে আজ নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে তারা অবশ্যই নিজ মৃত্যুস্থানে উপস্থিত হতে।

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর "যদি" শব্দ উচ্চারণ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। খাঁটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। খাঁটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো, তার উপর কোন বিপদ আসলে সে এমন শব্দ উচ্চারণ করবে যা ধৈর্য, সাওয়াবের আশা ও তাকুদীরে দৃঢ় বিশ্বাস বুঝাবে। হযরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসল 🕮 ইরশাদ

#### করেনঃ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْف ، وَ فِيْ كُلِّ خَيْــــرٌ ، ا احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللهِ وَ لاَ تَعْجَزْ ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَ لَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَـــوْ تَفْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان

#### (মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪)

অর্থাৎ শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা অনেক ভালো এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তবে উভয়ের মধ্যে কম ও বেশি কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার উপকারে আসবে তা করতে সর্বদা তুমি উৎসাহী থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করবে। অক্ষমের ন্যায় বসে থাকবে না। কোন অঘটন ঘটলে এ কথা বলবে না যে, যদি এমন করতাম তা হলে এমন এমন হতো। বরং বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহা আমার ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানের শয়তানীর দরোজা খুলে দেয়।

## খ. অপ্রকাশ্য শিরকঃ

অপ্রকাশ্য শির্ক বলতে এমন সব ব্যাপারকে বুঝানো হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শুনা যায়না অথবা অনুভব করা যায় না। অপ্রকাশ্য শির্ক আবার তিন প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

## ১. নিয়্যাতের শিরকঃ

নিয়্যাতের শির্ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে না করে শুধুমাত্র দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُوِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَكِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهِا وَ هُمْ فِيْهَا لاَ

يُبْخَسُوْنَ، أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ، وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَـــا وَبَاطلٌ مَّا كَانُوْاً يَعْمَلُوْنَ ﴾

(হূদ: ১৫, ১৬)

অর্থাৎ যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমি তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো। এতটুকুও তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে। মানুষ যে নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করে থাকে তা চার প্রকারঃ

- ১. কোন নেক আমল আল্লাহ্ তা আলার জন্য করেছে ঠিকই। কিন্তু সে এর মাধ্যমে আখিরাতের কোন পুণ্য চায় না। বরং সে এর মাধ্যমে নিজ পরিবার ও পরিজনের হিফাজত অথবা ধন-সম্পদের উন্নতি ও রক্ষা এমনকি নিয়ামতের স্থায়িত্ব কামনা করে। এমন ব্যক্তির জন্য আখিরাতে কিছুই নেই। আল্লাহ্ চান তো দুনিয়াতে তার আশা পূর্ণ হবে মাত্র। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।
- কোন নেক আমল মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। পরকালের পুণ্যের আশায় নয়। এর জন্যও আখিরাতে কিছুই থাকবে না।
- শুরু থেকেই কোন নেক আমল দুনিয়ার জন্য করা। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নয়। য়েমনঃ সম্পদের জন্য হজ্জ বা জিহাদ করা।
- 8. কোন নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করেছে ঠিকই। কিন্তু সাথে সাথে সে এমন কাজও করে যাচ্ছে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। অথবা সে আদতেই কাফির। এ ব্যক্তি তার আমলগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করে থাকলেও তা আল্লাহ্

তা'আলার জন্য হবে না। কারণ, সে কাফির এবং এ ব্যক্তির জন্য আখিরাতে কিছুই থাকবে না।

দুনিয়া কামানোর জন্য কোন নেক আমল করা হলে দুনিয়া যে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে তাও কিন্তু সঠিক নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যতটুকু দিতে চাবেন সে ততটুকুই পাবে। এর বেশি কিছু সে পাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ تُرِيْدُ ، ثُــمَّ جَعَلْنـــا لَــهُ جَهَنَّمَ، يَصْلاَهَا مَذْمُوْماً مَّدْحُوْراً ﴾

(रॅंग्রा/तानी रॅंग्तानेन : ১৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পার্থিব কোন সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্ত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তার জন্য নির্ধারিত করে রাখি জাহানাম। যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও লাঞ্ছিতভাবে। রাসূল ఈ দুনিয়াকামী ব্যক্তিদেরকে দুনিয়ার গোলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম হতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরাহ্ ఈ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ఈ ইরশাদ করেনঃ

(বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাকৃী: ৯/১৫৯, ১০/২৪৫) অর্থাৎ ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক- পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। জানাত ঐ ব্যক্তির জন্য যে সর্বদা আল্লাহ্'র রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরেই আছে। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো। পা যুগল ধূলিমলিন। সেনাবাহিনীর পাহারায় দিলেও রাজি। পশ্চাতে দিলেও রাজি। উপরস্থদের নিকট অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।

হ্যরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجَهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ هُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ اللَّتْيَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا أَجْرَ لَهُ ، أَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً وَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ أَجْرَ لَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫১৬ হাকিম: ২/৮৫ বায়হাকৃী: ৯/১৬৯ আহ্মাদ্ :২/২৯০,৩৬৬)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করতে চায়। অথচ তার উদ্দেশ্য দুনিয়া কামানো। তখন রাসূল ক্র বললেনঃ তার কোন সাওয়াব হবে না। লোকটি রাসূল ক্র কে এ কথাটি তিন বার জিজ্ঞাসা করলো। আর রাসূল ক্র প্রত্যেকবারই একই উত্তর দিলেন।

হ্যরত ক্বাতাদা (রাহ্মাহ্লাহ) বলেনঃ

مَنْ كَانَتِ الدُّنِيَا هَمَّهُ وَ نَيَّتَهُ وَ طَلْبَتَهُ جَازَاهُ اللهُ بِحَسَنَاتِهِ فِيْ الدُّنْيَا ثُمَّ يُفْــضِيْ إِلَى الآخِرَةَ وَ لَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجَازَى بِحَسَنَاتِهِ فِيْ الدُّنْيَا وَ يُظابُ عَلَيْهَا فيْ الآخِرَة

অর্থাৎ দুনিয়াই যার আশা, ভরসা, চাওয়া ও পাওয়া হবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেবেন। আথেরাতের জন্য একটি নেক আমলও তার জন্য গচ্ছিত রাখা হবে না। তবে খাঁটি ঈমানদার তার নেক আমলের ফল দুনিয়াতেও পাবে আখেরাতেও।

## ২. কারোর সম্ভুষ্টি কামনার শির্কঃ

কারোর সম্ভুষ্টি কামনার শির্ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভুষ্টির জন্য না করে অন্য কারোর সম্ভুষ্টির জন্য করাকে বুঝানো হয়। যে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভুষ্টির জন্যই করতে হয়। অন্য কারোর জন্যে নয়। সুতরাং কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভুষ্টি ছাড়া অন্য কারোর সম্ভুষ্টির জন্য করা হলে তা হবে মারাত্মক শির্ক।

কোর'আন মাজীদে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভুষ্টি কামনাকারীদেরকেই সফলকাম বলা হয়েছে। অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(রূষ : ৩৮)

অর্থাৎ অতএব আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। এ কাজটি সর্বোত্তম ওদের জন্যে যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভুষ্টি কামনা করে এবং ওরাই সত্যিকার সফলকাম।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করে। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান-সাদাকা করে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোর'আন মাজীদের মধ্যে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ سَيُجَنَّبُهَا الأَثْقَى ، الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى ، وَ مَا لأَحَدِ عِنْدَهُ مِــنْ نِّعْمَــة تُجْزَى ، إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ، وَ لَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ (लास्त : ১٩-২১)

অর্থাৎ তবে পরম মুত্তাকী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। যিনি স্বীয় সম্পদ দান করে আরো কল্যাণ প্রাপ্তি তথা তা বৃদ্ধির আশায়। তার প্রতি কারোর অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়। শুধুমাত্র তার মহান প্রভুর একান্ত সম্ভটি লাভের আশায়। সে জান্নাত পেয়ে অচিরেই সম্ভট্ট হবে।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাথিয়াল্লান্ড্ আন্হা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْـــَتَمَسَ رِضَـــا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

(তিরমিয়ী, হাদীস ২৪১৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে অসম্ভষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভষ্টি কামনা করে মানুষের ব্যাপারে তার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অসম্ভষ্ট করে একমাত্র মানুষের সম্ভষ্টি কামনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি তার কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না।

হ্যরত আবু উমামা বাহিলী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهِ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً ، وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ (नात्रांश्चीं, हासीत ७५८० ताश्चाकी, हासीत ८७८৮) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন আমলই গ্রহণ করে থাকেন যা হবে একেবারেই নিষ্কলুষ এবং যার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাঁরই সম্ভুষ্টি কামনা করা হয়। ৩. কাউকে দেখানো বা শুনানোর শির্কঃ

কাউকে দেখানো (রিয়া) বা শুনানো (সুম্'আহ্) এর শির্ক বলতে কোন নেক আমল করার সময় তা কাউকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়।যাতে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো যায়।

কোন নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর পুনরায় তা কাউকে জানিয়ে দেয়াও এ শির্কের অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنْمَاۤ إِلاَهُكُمْ إِلاَهٌ وَّاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ يَوْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً، وَ لاَ يُشْرِكْ بِعَبَادَة رَبِّهِ أَحَداً ﴾ (काह्क: अठ०)

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ নিশ্চয়ই আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বৃদই একমাত্র মা'বৃদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে যেন শরীক না করে।

ইমাম ইব্নুল ক্বাইয়িম (রাহ্মান্ত্রাহ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

كَمَا أَنَّ اللهُ وَاحِدٌ ، لاَ إِلاَهُ سِوَاهُ ، فَكَذَلكَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْنَ الْعَبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، فَكَمَا تَفَرَّدَ بِالْإِلاَهِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعُبُوْدِيَّة ، فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْخَلصُ مِنَ الرِّيَاء الْمُقَيَّدُ بِالسَّنَّة

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা একক। তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। তখন সকল ইবাদাত একমাত্র তাঁরই জন্য হতে হবে। অতএব নেক আমল বলতে রাসূল ﷺ এর আদর্শ সম্মত রিয়ামুক্ত ইবাদাতকেই বুঝানো হয়। মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তা নেক আমল বলে গণ্য হবে না।
আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে রিয়াকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলে
আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ، وَ إِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلاَةِ قَـــامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করে। তিনি অচিরেই তাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন। যখন তারা নামায়ের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভাবেই দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

উক্ত ব্যাধিটি কাফিরদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। তারা যে কোন কাজ দাস্তিকতার সঙ্গে লোকদেরকে দেখানোর জন্যই করতো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَكُونُلُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَّ رِئَاءَ النَّاسِ ، وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ﴾

(ञान्काल: 89)

অর্থাৎ তোমরা তাদের (কাফিরদের) ন্যায় আচরণ করোনা যারা নিজেদের ঘর হতে বের হয়েছে সদর্পে ও লোকদেরকে নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য। তারা মানুষকে আল্লাহ্'র পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

কেউ কোন নেক আমল শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে অথবা সাওয়াবের জন্য এবং মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে তাতে কোন সাওয়াব হবে না। বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيْه مَعَىْ غَيْرِيْ ، تَرَكْتُهُ وَ شرْكَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮৫ ইব্রু মাজার্, হাদীস ৪২৭৭)
অর্থাৎ আমি শির্কের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন নেক
আমলের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কাউকে আমার সাথে শরীক করলো আমি সে
আমল ও সে শরীককে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি।

হ্যরত আবু উমামা বাহিলী 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهٰ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمسُ الأَجْرَ وَ الذِّكْرَ ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ الله: لاَ شَيْءَ لَهُ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ قَــلَأَثَ مَرَّات ، يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ شَيْءَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَــُـلُ مِـــنَ الْعَمَلُ إلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصاً ، وَ ابْتُغَى به وَجُهُهُ

(নাসায়ী, হাদীস ৩১৪০ বায়হাকৃী, হাদীস ৪৩৪৮)
অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললাঃ হে আল্লাহ্'র
রাসূল! জনৈক ব্যক্তি যুদ্ধ করছে সাওয়াব ও সুনামের জন্য। এমতাবস্থায় সে
পুণ্য পাবে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ সে কিছুই পাবে না। লোকটি রাসূল ﷺ
কে এ কথাটি তিন বার জিজ্ঞাসা করলো। আর রাসূল ﷺ প্রতিবারই তাকে
বললেনঃ সে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্
তা'আলা এমন আমলই গ্রহণ করে থাকেন যা হবে একেবারেই নিষ্কলৃষ এবং
যা শুধু তাঁরই জন্য নিবেদিত।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐇 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 🏭 কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَــهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُـــشْهَلِدْتُ ، قَــالَ:

كَذَبْتَ ، وَ لَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ ، فَقَدْ قَيْلَ ، ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَ رَجُلِّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمْهُ وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأْتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهَ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فَيْها؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَ عَلَمْتُهُ وَ قَرَأَتُ فَيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَ لَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَلِهم وَ عَلَمْتُهُ وَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِئٌ ، فَقَدْ قَيْلَ ، ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِيْ النَّارِ ، وَ رَجُلِّ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصَنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ لَا النَّارِ ، وَ رَجُلِّ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصَنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ لَكُ النَّارِ وَ رَجُلِ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصَنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ لَ النَّارِ وَ رَجُلِ وَسَعَ الله عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ فَقَلْ مُورَبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فِيْ النَّارِ فَي النَّارِ عَلَى مَعْمَلْتَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فِيْ النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّهُ فَلَا النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فِيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فِيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فِيْ النَّارِ عَلَيْتَ لِيُقَالَ هُوَ مَوْادٌ ، فَقَدْ إِلَا النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فَيْ النَّارِ عَلَيْقَالَ هُو النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فَيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَلْقِي فَيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فَيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِي فَيْ النَّارِ الْفَوْنَ النَّالِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ الْمَلْهُ عَلَى وَعَلَى النَّهُ الْمَالِ عَلَى النَّلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَلَى النَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمُعُولُ الْمَالِ الْمُلْمُ الْمَالِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُولَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির হিসেব হবে সে একজন শহীদ। সুতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি আপনার দ্বীন দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি যুদ্ধ করেছো এ জন্য য়ে, তোমাকে বলা হবে বীর সাহসী। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেক ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেছে এবং অন্যকেও শিখিয়েছে। তেমনিভাবে কোর'আন মাজীদও তিলাওয়াত করেছে। সূতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং অন্যকেও শিখিয়েছি। তেমনিভাবে কোর'আন মাজীদও তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছা এ জন্য যে, তোমাকে আলিম বা জ্ঞানী বলা হবে এবং কোর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করেছো এ জন্য যে, তোমাকে কুারী বা কোর'আন তিলাওয়াতকারী বলা হবে। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানিয়েছেন এবং তাকে সর্ব ধরনের সম্পদ দিয়েছেন। সূতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি এমন কোন খাত বাকি রাখিনি যেখানে দান করা আপনার নিকট পছন্দনীয় অথচ আমি দান করিনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিখ্যা বলেছো। বরং তুমি দান করেছো এ জন্য যে, তোমাকে দানবীর বলা হরে। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হ্যরত জুন্দুব 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নেক আমল মানুষকে দেখানোর জন্য করবে আল্লাহ্

তা'আলা তা মানুষকে দেখিয়ে দিবেন। আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি কোন নেক আমল মানুষকে শুনানোর জন্য করবে আল্লাহ্ তা'আলা তা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী 🐵 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

হ্যরত মাহ্মুদ বিনু লাবীদ ఉ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَ شَرْكَ السَّرَائِرِ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ مَا شَرْكُ السَّرَائِرُ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ ، فَيُزيِّنُ صَلاَتُهُ جَاهِداً لِمَـــا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ

(ইবনু খুজাইমাহ, হাদীস ৯৩৭ বায়হাকা : ২/২৯০-২৯১) অর্থাৎ নবী ﷺ নিজ হুজ্রা থেকে বের হয়ে বললেনঃ হে মানব সকল! তোমরা গুপ্ত শির্ক থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! গুপ্ত শির্ক কি? তিনি বললেনঃ যেমনঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় কেউ তাকে দেখছে বলে সে অত্র নামাযটি খুব সুন্দরভাবে পড়তে

শুরু করলো। এটিই হলো গুপ্ত শির্ক।

তবে কোন ব্যক্তি যদি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভষ্টির জন্য কোন নেক আমল করে। অতঃপর মানুষ তা দেখে তার কোন প্রশংসা করে এবং সে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কাজের জন্য তাওফীক দিয়েছেন বলে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে মনে মনে খুশি হয়। গর্বিত নয়। তাতে কোন অসুবিধে নেই। বরং তা হবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অগ্রিম পাওনা।

হ্যরত আবু যর 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَيْلَ لَوَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ ، وَ يَحْمَدُهُ النَّـــاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৪২ আহ্মাদ্ : ৫/১৫৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে বলা হলোঃ আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন? জনৈক ব্যক্তি কোন নেক আমল করছে। আর মানুষ এতে করে তার প্রশংসা করছে। রাসূল ﷺ বললেনঃ এটি হচ্ছে একজন মু'মিনের জন্য অগ্রিম সুসংবাদ।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

**नक्षा**श्च



# সূচিপত্র ঃ

| বিষয়ঃ                                                 | পৃষ্ঠাঃ |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ছোট শির্কের সংজ্ঞা                                     | Œ       |
| ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য                 | ৬       |
| প্রকাশ্য শির্ক                                         | ٩       |
| সুতা বা রিং পরার শির্ক                                 | ٩       |
| ঝাঁড় ফুঁকের শির্ক                                     | ٥٥      |
| তাবিজ ও কবচ্চর শির্ক                                   | ১৩      |
| বরকতের শির্ক                                           | ১৭      |
| তাবার্রুকের প্রকারভেদ                                  | ১৭      |
| বৈধ তাবার্রুক                                          | ১৭      |
| নবী সত্তা বা তাঁর নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ       | ১৮      |
| আল্পাহ্'র যিকির ও নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল করা    | ২০      |
| মসজিদে নামায ও ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ             | २२      |
| শরীয়ত স্বীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ওষুধ কর্তৃক বরকত গ্রহণ | ২৪      |
| যাইতুনের তেল কর্তৃক বরকত গ্রহণ                         | ২৪      |
| দুধ পান ও তাতে বরকত কামনা করা                          | ২৫      |
| মধু পান ও তা কর্তৃক উপশম কামনা করা                     | ₹€      |

| বিষয়ঃ                                                         | পৃষ্ঠাঃ |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| যমযমের পানি কর্তৃক বরকত গ্রহণ                                  | ২৬      |
| অবৈধ বা শির্ক জাতীয় তাবার্রুক                                 | ২৭      |
| বরকতের নিয়্যাতে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু        |         |
| স্পর্শ করা                                                     | •       |
| শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করা                   | ২৮      |
| কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ    |         |
| করা                                                            | ২৯      |
| যাদুর শির্ক                                                    | ७०      |
| যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা                                    | ৩৬      |
| যাদুগ্রস্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা                                 | ৩৬      |
| যাদুগ্রস্ত হওয়ার পরের চিকিৎসা                                 | ৩৬      |
| গণনার শির্ক                                                    | ৩৯      |
| জ্যোতিষীর শির্ক                                                | 8२      |
| চন্দ্রের অবস্থান ক্ষেত্র বা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের |         |
| শির্ক                                                          | 8 &     |
| আল্পাহ্'র নিয়ামত অস্বীকার করার শির্ক                          | 84      |
| কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন    |         |
| অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করার শির্ক                           | ææ      |

| বিষয়ঃ                                                | পৃষ্ঠাঃ    |
|-------------------------------------------------------|------------|
| অসিলা ধরার শির্ক                                      | <b>७</b> 8 |
| অসিলার প্রকারভেদ                                      | <b>6</b> 8 |
| শরীয়ত সম্মত অসিলা                                    | <b>७</b> 8 |
| আল্পাহ্ তা'আলার সকল নাম অথবা যে কোন বিশেষ নামের অসিলা |            |
| ধরা                                                   |            |
| আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন গুণের অসিলা ধরা                |            |
| আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন কাজের অসিলা ধরা                | ৬৭         |
| আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমানের অসিলা ধরা   | ৬৮         |
| নিজের দীন্তা, অক্ষমতা ও প্রয়োজন উল্লেখ করে আল্লাহ্   |            |
| তা'আলার নিকট দো'আ করা                                 |            |
| জীবিত কোন নেক বান্দাহ্'র দো'আর অসিলা ধরা              |            |
| নেক আমলের অসিলা ধরা                                   | १२         |
| শরীয়ত বিরোধী অসিলা                                   | 96         |
| কোন সম্মানিত ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরা                 | 96         |
| কোন মৃত ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা                      | ৮১         |
| জীবিত কিংবা মৃত ওলী অথবা মূর্তির ইবাদাতের অসিলা ধরা   | ৮২         |
| নামায ত্যাগের শির্ক                                   | ৮২         |
| আল্লাহ তা'আলা এবং তমি না চাইলে কাজটা হতোনা এমন        |            |

| বিষয়ঃ                                                   | পৃষ্ঠাঃ    |
|----------------------------------------------------------|------------|
| বলার শির্ক                                               | 50         |
| আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম |            |
| খাওয়ার শির্ক                                            | ۶8         |
| আল্লাহ্ তা'আলা ভিনু অন্য কারোর কসম খেলে যা করতে হয়      | ৮৬         |
| যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শির্ক                         | <b>৮</b> ৮ |
| কোন ঘটনা ঘট্ট যাওয়ার পর "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতো    |            |
| না" বলার শির্ক                                           | ۶۶         |
| অপ্রকাশ্য শির্ক                                          | ৯২         |
| নিয়্যাতের শির্ক                                         | ৯২         |
| সম্ভটির শির্ক                                            | ৯৬         |
| দেখানো বা শুনানোর শির্ক                                  | ৯৮         |



### প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পদ্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুনাহ্। (মুওয়াত্তা/মালিক: ১৫৯৪, ১৬২৮, ৩৩৩৮).

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ఈ এর সুনাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা ''ইন্শা আল্লাহ'' আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই -পৃস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যতুবান হবো "ইনৃশা আল্লাহ্"।

বাদৃশাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র প্রোঃ বন্ধ নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

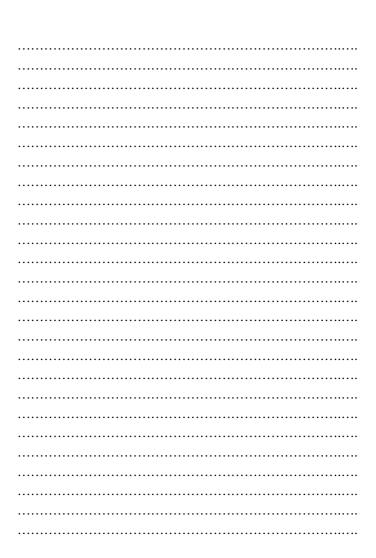

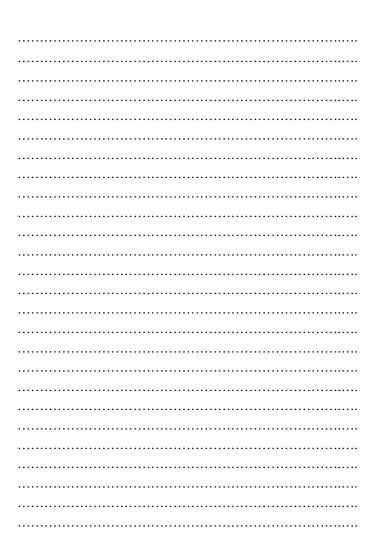

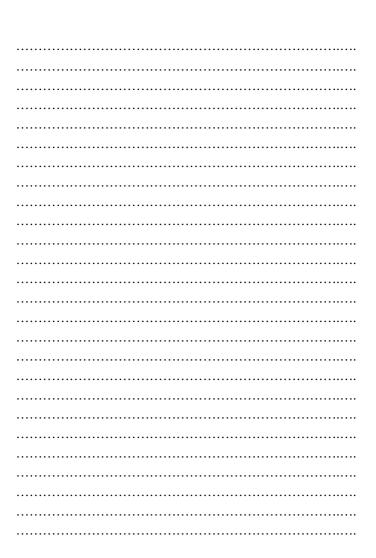